## ছড়ার ছবি

## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নন্দলাল বস্থ -কর্ত চিত্রান্ধিত



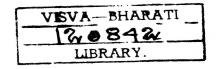

বিশ্বভারতী গ্রন্থা**ল**য় ২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা

# শ্রীনন্দলাল বস্থ -অঙ্কিত প্রচছদ এবং একত্রিশখানি রেখাচিত্র ও সাতথানি টোনের ছবি -সংবলিত প্রথম প্রকাশ আধিন ১৩৪৪

পুনর্ম্দ্রণ ফাল্কন ১৩৫২ চৈত্র ১৩৬৭: ১৮৮৩ শক

© বিশ্বভারতী ১৯৬১

### ভূমিকা

এই ছড়াগুলি ছেলেদের জন্মে লেখা। সবগুলো মাথায় এক নয়;
রোলার চালিয়ে প্রত্যেকটি সমান স্থাম করা হয় নি। এর মধ্যে
স্থাপক্ষাকৃত জটিল যদি কোনোটা থাকে তবে তার অর্থ হবে কিছু
হরহ, তবু তার ধ্বনিতে থাকবে স্থর। ছেলেমেয়েরা অর্থ নিয়ে নালিশ
করবে না, খেলা করবে ধ্বনি নিয়ে। ওরা অর্থলোভী জাত নয়।

ছড়ার ছন্দ প্রাকৃত ভাষার ঘরাও ছন্দ। এ ছন্দ মেয়েদের মেয়েলি আলাপ, ছেলেদের ছেলেমি প্রলাপের বাহনগিরি করে এসেছে। ভদ্রসমাজে সভাযোগ্য হবার কোনো খেয়াল এর মধ্যে নেই। এর ভঙ্গীতে, এর সজ্জায় কাব্যসোন্দর্য সহজে প্রবেশ করে, কিন্তু সে অজ্ঞাতসারে। এই ছড়ায় গভীর কথা হালকা চালে পায়ে নূপুর বাজিয়ে চলে, গাস্তীর্যের গুমর রাখে না। অথচ, এই ছড়ার সঙ্গে ব্যবহার করতে গিয়ে দেখা গেল, যেটাকে মনে হয় সহজ সেটাই

ছড়ার ছন্দকে চেহারা দিয়েছে প্রাকৃত বাংলা শব্দের চেহারা।
আলোর স্বরূপ সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানে ছটো উল্টো কথা বলে।
এক হচ্ছে, আলোর রূপ টেউয়ের রূপ; আর হচ্ছে, সেটা কণার্ত্তীর
রূপ। বাংলা সাধুভাষার রূপ টেউয়ের, বাংলা প্রাকৃত ভাষার রূপ
কণার্ত্তীর। সাধুভাষার শব্দগুলি গায়ে গায়ে মিশিয়ে গড়িয়ে চলে,
শব্দগুলির ধ্বনি স্বরবর্ণের মধ্যবর্তিভায় আঁট বাঁধতে পারে না। দৃষ্টাস্ত
যথা—

শমনদমন রাবণরাজা; রাবণদমন রাম।
বাংলা প্রাকৃত ভাষায় হসস্তপ্রধান ধ্বনিতে ফাঁক বুজিয়ে শব্দগুলিকে
নিবিড় করে দেয়। পাত্লা, আঁজ্লা, বাদ্লা, পাপ্ড়ি, চাঁদ্নি
প্রভৃতি নিরেট শব্দগুলি সাধুভাষার ছন্দে গুরুপাক।

সাধুভাষার ছন্দে ভন্দ বাঙালি চলতে পারে না, তাকে চলিতে হয়; বসতে তার নিষেধ, বসিতে সে বাধ্য।

ছড়ার ছন্দটি যেমন ঘেঁষাঘেঁষি শব্দের জায়গা, তেমনি সেই-সব ভাবের উপযুক্ত যারা অসতর্ক চালে ঘেঁষাঘেঁষি করে রাস্তায় চলে, যারা পদাতিক, যারা রথচক্রের মোটা চিহ্ন রেখে যায় না পথে পথে— যাদের হাটে মাঠে যাবার পায়ে চলার চিহ্ন ধুলোর উপর পড়ে আর লোপ পেয়ে যায়।

২ আশ্বিন ১৩৪৪ শাস্তিনিকেতন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

# - বৌমাকে

#### স্চীপত্ৰ

| অচলা বৃড়ি      | ••• | 8 >        |
|-----------------|-----|------------|
| व्यवस्य नमी     | ••• | 6-2        |
| আকাশ            | ••• | <b>b</b> > |
| আকাশপ্রদীপ      | ••• | 24         |
| আভার বিচি       | ••• | ৬৩         |
| কাঠের দিব্দি    | ••• | >>         |
| কাশী            |     | ৩২         |
| <b>থাটু</b> লি  | ••• | >@         |
| বেলা            | ••• | <b>b</b> @ |
| দ্ববের খেয়া    | ••• | 55         |
| চড়িভাতি 🥆      | ••• | <b>२</b>   |
| ছবি-আঁকিয়ে     | ••• | ৮৬         |
| জলযাত্রা -      | ••• | >          |
| ঝড়             | ••• | 20         |
| তাৰগাছ          | ••• | 93         |
| দেশান্তরী       | ••• | 84         |
| পদ্মায়         | ••• | 8 •        |
| পাথরপিণ্ড       | ••• | ৬৯         |
| পিছু-ডাকা       | ••• | >>         |
| পিস্নি -        | ••• | ь          |
| প্রবাদে         | ••• | ৩৭         |
| বালক            | *** | 89         |
| বাসাৰাড়ি       | *** | 16         |
| <b>ৰ্ধ্</b>     | ••• | ર ૧        |
| <b>ज्य</b> र्बि | ••• | ¢          |
| ভ্ৰমণী          | ••• | 2¢         |
| মাকা <b>ল</b>   | ••• | <b>66</b>  |
|                 |     |            |

| মাধো      | ••• | 65 |
|-----------|-----|----|
| যোগীনদা   | ••• | ٤5 |
| রিক্ত     | ••• | 16 |
| শ্নির দশা | ••• | 90 |
| হ্বধিয়া  | ••• | 60 |
|           |     |    |

.

### প্রথম ছত্তের স্থচী

| অচলবৃড়ি, মুধ্ধানি তার হাসির রসে ভরা      | 8.5        |
|-------------------------------------------|------------|
| অন্ধকারের সিন্ধুভীরে একলাটি ঐ মেয়ে       | 29         |
| <b>আতার বিচি নিজে পুঁতে পাব তাহার ফল</b>  | ৬৩         |
| আধবুড়ো ঐ মাহ্যটি মোর নয় চেনা            | 90         |
| আমার নৌকো বাঁধা ছিল পদ্মানদীর পারে        | 8 •        |
| এই জগতের শক্ত মনিব সয় না একটু ক্রটি      | <b>b</b> 4 |
| এই শহরে এই তো প্রথম আস।                   | 96         |
| এক কালে এই অব্যানদী ছিল যথন বেগে          | وع         |
| একলা হোথায় বদে আছে, কেই বা জ্ঞানে ৬কে    | >0         |
| কাশীর গল্প শুনেছিলুম যোগীনদাদার কাছে      | ৩২         |
| কিশোর-গাঁয়ের পুবের পাড়ায় বাড়ি         | ь          |
| গয়লা ছিল শিউনন্দন, বিখ্যাত তার নাম       | e o        |
| গৌরবর্ণ নধর দেহ, নাম শ্রীযুক্ত রাখাল      | ৬৬         |
| ছবি আঁকার মান্ন্য ৬গো পথিক চিরকেলে        | ৮৬         |
| ছোটো কাঠের সিন্ধি আমার ছিল ছেলেবেলায়     | >>         |
| দেধ্রে চেয়ে, নামল ব্ঝি ঝড়               | 20         |
| নোকো বেঁধে কোথায় গেল, যা ভাই, মাঝি ডাকতে | >          |
| প্রাণ-ধারণের বোঝাখানা বাঁধা পিঠের 'পরে    | 84         |
| ফল ধরেছে বটের ডালে ডালে                   | २३         |
| বইছে নদী বালির মধ্যে, শৃন্ত বিজ্ঞন মাঠ    | 96         |
| বয়স তথন ছিল কাঁচা ; হালকা দেহথানা        | 80         |
| বিদেশ-মুখো মন যে আমার কোন্ বাউলের চেলা    | ৩৭         |
| বেড়ার মধ্যে একটি আমের গাছে               | 95         |
| মাটির ছেলে হয়ে জন্ম, শহর নিল মোরে        | >0         |
| মাঠের শেষে গ্রাম                          | २ १        |
| यथन मिटनत ८ मटय                           | >>         |
| যোগীনদাদার জন্ম চিল ডেরাম্মাইলথায়ে       | 52         |

| রায়বাহাত্র কিষ্ণলালের স্থাকরা জগরাথ  | 4> |
|---------------------------------------|----|
| শিশুকালের থেকে                        | 63 |
| সন্ধ্যা হয়ে আদে                      | 25 |
| সাগরতীরে পাথরপিগু ঢুঁ মারতে চায় কাকে | ૬૭ |
| হঙ্কঙেতে দারাবছর আপিদ করেন মামা       | ¢  |

# ছড়ার ছবি

### জলযাত্রা

নৌকো বেঁধে কোথায় গেল, যা ভাই, মাঝি ডাকতে—
মহেশগঞ্জে যেতে হবে শীতের বেলা থাকতে।
পাশের গাঁয়ে ব্যাবসা করে ভাগ্নে আমার বলাই,
তার আড়তে আসব বেচে ক্ষেতের নতুন কলাই।
সেখান থেকে বাছড়ঘাটা আন্দান্ধ তিন-পোয়া,
যহুঘোষের দোকান থেকে নেব খইয়ের মোয়া।
পেরিয়ে যাব চন্দনীদ' মুন্সিপাড়া দিয়ে—
মালসি যাব, পুঁটকি সেথায় থাকে মায়ে ঝিয়ে।
ওদের ঘরে সেরে নেব ছপুর-বেলার খাওয়া—
ভার পরেতে মেলে যদি পালের যোগ্য হাওয়া
এক পহরে চলে যাব মুখ্লুচরের ঘাটে,
যেতে যেতে সন্ধে হবে খড়কেডাঙার হাটে।
সেথায় থাকে নওয়াপাড়ায় পিসি আমার আপন—
ভার বাড়িতে উঠব গিয়ে, করব রাজিযাপন।



তিন পহরে শেয়ালগুলো উঠবে যথন ডেকে
ছাড়ব শয়ন ঝাউয়ের মাথায় শুকতারাটি দেখে।
লাগবে আলোর পরশমণি পুব আকাশের দিকে,
একটু ক'রে আধার হবে ফিকে।
বাঁশের বনে একটি-ছটি কাক
দেবে প্রথম ডাক।
সদর পথের ঐ পারেতে গোঁসাইবাড়ির ছাদ
আড়াল করে নামিয়ে নেবে একাদশীর চাঁদ।
উমুথুমু করবে হাওয়া শিরীষ গাছের পাতায়,
রাঙা রঙের ছোঁওয়া দেবে দেউল-চুড়োর মাথায়।
বোষ্টমি সে ঠুয়ুঠুয়ুয়াজাবে মন্দিরা,
সকাল-বেলার কাজ আছে ভার নাম শুনিয়ে ফিরা।

হেলেছলে পোষা হাঁসের দল -যেতে যেতে জলের পথে করবে কোলাহল।

আমারও পথ হাঁসের যে পথ, জলের পথে যাত্রী ভাসতে যাব ঘাটে ঘাটে ফুরোবে যেই রাত্রি। সাঁতার কাটব জোয়ার-জলে পৌছে উজিরপুরে, শুকিয়ে নেব ভিজে ধৃতি বালিতে রোদ্হরে। গিয়ে ভজনঘাটা

কিনব বেগুন পটোল মূলো, কিনব সন্ধনেওঁটো। পৌছব আটবাঁকে—

পূর্য উঠবে মাঝগগনে, মহিষ নামবে পাঁকে।
কোকিল-ডাকা বকুল-তলায় রাঁধব আপুন হাতে,
কলার পাতায় মেখে নেব গাওয়া ঘি আর ভাতে।
মাখনাগাঁয়ে পাল নামাবে, বাতাস যাবে থেমে—
বনঝাউ-ঝোপ রঙিয়ে দিয়ে সূর্য পড়বে নেমে।
বাঁকাদিঘির ঘাটে যাব যখন সদ্ধে হবে

গোষ্টে-ফেরা ধেমুর হাম্বারবে। ভেঙে-পড়া ডিঙির মতো হেলে-পড়া দিন তারা-ভাসা আঁশার-ভলায় কোথায় হবে লীন।

**ৰৈ**য়ন্ত ১৩**৪**৪ আলমোড়া



### ভজহরি

হঙকঙেতে সারাবছর আপিস করেন মামা— সেখান থেকে এনেছিলেন চীনের দেশের শ্রামা, দিয়েছিলেন মাকে,

ঢাকার নীচে যখন-তখন শিষ দিয়ে সে ডাকে। নিচিনপুরের বনের থেকে ঝুলির মধ্যে ক'রে

ভজহরি আনত ফড়িঙ ধরে।
পাড়ায় পাড়ায় যত পাথি খাঁচায় খাঁচায় ঢাকা
আওয়াজ শুনেই উঠত নেচে, ঝাপট দিত পাখা।
কাউকে ছাতু, কাউকে পোকা, কাউকে দিত ধান—
অসুখ করলে হলুদজলে করিয়ে দিত স্নান।
ভজু বলত, 'পোকার দেশে আমিই হচ্ছি দত্যি,
আমার ভয়ে গঙ্গাকড়িঙ ঘুমোয় না একরন্তি।
ঝোপে ঝোপে শাসন আমার কেবলই ধরপাকড়,
পাতায় পাতায় লুকিয়ে বেড়ায় যত পোকামাকড়।'



একদিন সে ফাগুন মাসে মাকে এসে বলল,
'গোধূলিতে মেয়ের আমার বিয়ে হবে কল্য।'
শুনে আমার লাগল ভারী মজা—
এই আমাদের ভজা
এরও আবার মেয়ে আছে, তারও হবে বিয়ে
রঙিন চেলির ঘোমটা মাথায় দিয়ে।
স্থাই তাকে, 'বিয়ের দিনে খ্ব বৃঝি ধুম হবে ?'
ভজু বললে, 'খাঁচার রাজ্যে নইলে কি মান রবে!

কেউ বা ওরা দাঁড়ের পাখি, পিঁজরেতে কেউ থাকে—
নমস্তম চিঠিগুলো পাঠিয়ে দেব ডাকে।
মোটা মোটা কড়িঙ দেব, ছাত্র সঙ্গে দই—
ছোলা আনব ভিজিয়ে জলে, ছড়িয়ে দেব খই।
এমনি হবে ধুম,

সাত পাড়াতে চক্ষে কারও রইবে না আর ঘুম।
ময়নাগুলোর খুলবে গলা, খাইয়ে দেব লক্কা—
কাকাতুয়া চীংকারে তার বাজিয়ে দেবে ডক্কা।
পায়রা যত ফুলিয়ে গলা লাগাবে বক্বকম—
শালিকগুলোর চড়া মেজাজ, আওয়াজ নানারকম।
আসবে কোকিল, চন্দনাদের শুভাগমন হবে—
মন্ত্র শুনতে পাবে না কেউ পাখির কলরবে।

ডাকবে যথন টিয়ে বরকর্তা রবেন বসে কানে আঙুল দিয়ে

ক্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ আলমোড়া



পিস্নি কিশোর-গাঁয়ের পুবের পাড়ায় বাড়ি, পিস্নি বুড়ি চলেছে গ্রাম ছাড়ি।

একদিন তার আদর ছিল, বয়স ছিল ষোলো-স্বামী মরতেই বাডিতে বাস অসহা তার হল। আর-কোনো ঠাঁই হয়তো পাবে আর-কোনো এক বাসা— মনের মধ্যে আঁকডে থাকে অসম্ভবের আশা। অনেক গেছে ক্ষয় হয়ে তার, সবাই দিল কাঁকি-অল্প কিছু রয়েছে তার বাকি। তাই দিয়ে সে তুলল বেঁধে ছোট্ট বোঝাটাকে, জডিয়ে কাঁথা আঁকডে নিল কাঁথে। বাঁ হাতে এক ঝুলি আছে, ঝুলিয়ে নিয়ে চলে— মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে উঠে বসে ধূলির তলে। স্থাই যবে কোন দেশেতে যাবে, মুখে ক্ষণেক চায় সকরুণ ভাবে— কয় সে দ্বিধায়, 'কী জানি ভাই, হয়তো আলম্ডাঙা, হয়তো সানকিভাঙা, কিংবা যাব পাটনা হয়ে কাশী। গ্রাম-সুবাদে কোনকালে সে ছিল যে কার মাসি, মণিলালের হয় দিদিমা, চুনিলালের মামি— বলতে বলতে হঠাৎ সে যায় থামি. স্মরণে কার নাম যে নাহি মেলে। গভীর নিশাস ফেলে চুপটি ক'রে ভাবে, এমন করে আর কতদিন যাবে। দুরদেশে তার আপন জনা, নিজেরই ঝঞ্চাটে তাদের বেলা কাটে। তারা এখন আর কি মনে রাখে এতবডো অদরকারি তাকে।

তাথে এখন কম দেখে সে, ঝাপসা যে তার মন—
ভগ্নশেষের সংসারে তার শুকনো ফুলের বন।
কৌশন-মুখে গেল চলে পিছনে গ্রাম ফেলে,
রাত থাকতে— পাছে দেখে পাড়ার মেয়ে ছেলে।
দূরে গিয়ে, বাঁশবাগানের বিজন গলি বেয়ে
পথের ধারে বসে পড়ে— শৃত্যে থাকে চেয়ে।

৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ আলমোড়া



কাঠের সিঙ্গি

ছোটো কাঠের সিঙ্গি আমার ছিল ছেলেবেলায়, সেটা নিয়ে গর্ব ছিল বীরপুরুষি খেলায়। গলায় বাঁধা রাঙা ফিতের দড়ি, চিনেমাটির ব্যাঙ বেড়াত পিঠের উপর চড়ি। ব্যাঙটা যখন পড়ে যেত ধম্কে দিতেম ক'ষে,

কাঠের সিঙ্গি ভয়ে পড়ত বসে।
গাঁ গাঁ করে উঠছে বুঝি যেমনি হত মনে,
'চুপ করো' যেই ধম্কানো আর চম্কাত সেইখনে ৮
আমার রাজ্যে আর যা থাকুক সিংহভয়ের কোনো

সম্ভাবনা ছিল না কখ্খোনো। মাংস ব'লে মাটির ঢেলা দিতেম ভাঁড়ের 'পরে,

আপত্তি ও করত না তার তরে।
বৃঝিয়ে দিতেম, গোপাল যেমন স্থবোধ সবার চেয়ে
তেমনি স্থবোধ হওয়া তো চাই যা দেব তাই খেয়ে।
ইতিহাসে এমন শাসন করে নি কেউ পাঠ,
দিবানিশি কাঠের সিঙ্গি ভয়েই ছিল কাঠ।
খুদি কইত মিছিমিছি, 'ভয় করছে দাদা!'
আমি বলতেম, 'আমি আছি, থামাও তোমার কাঁদা—
যদি তোমায় খেয়েই ফেলে এমনি দেব মার

তু চক্ষে ও দেখবে অন্ধকার।'
মেজ্দিদি আর ছোড়্দিদিদের খেলা পুতৃল নিয়ে,
কথায় কথায় দিচ্ছে তাদের বিয়ে।
নেমস্তন্ন করত যখন যেতুম বটে খেতে,
কিন্তু তাদের খেলার পানে চাই নি কটাক্ষেতে।

পুরুষ আমি, সিঙ্গিমামা নত পায়ের কাছে, এমন খেলার সাহস বলো ক'জন মেয়ের আছে ?

এমন খেলার সাহস বলো ক'জ্বন মেয়ের আছে গ

বৈজ্যন্ত ১৩৪৪ আলমোডা দেখ রে চেয়ে নামল বুঝি ঝড়, ঘাটের পথে বাঁশের শাখা ঐ করে ধড়্ফড়। আকাশতলে বজ্রপাণির ডক্কা উঠল বাজি,

শীঘ্র তরী বেয়ে চল্ রে মাঝি।

চেউয়ের গায়ে চেউগুলো সব গড়ায় ফুলে ফুলে,
পুবের চরে কাশের মাথা উঠছে ছলে ছলে।

ঈশান কোণে উড়তি বালি আকাশখানা ছেয়ে

হু হু করে আসছে ছুটে ধেয়ে।
কাকগুলো তার আগে আগে উড়ছে প্রাণের ডরে,
হার মেনে শেষ আছাড় খেয়ে পড়ে মাটির 'পরে।
হাওয়ার বিষম ধাকা তাদের লাগছে ক্ষণে ক্ষণে—
উঠছে পড়ছে, পাখার ঝাপট দিতেছে প্রাণপণে।
বিজুলি ধায় দাঁত মেলে তার ডাকিনীটার মতো,

দিকদিগন্ত চমকে ওঠে হঠাৎ মর্মাহত।

ঐ রে, মাঝি, ক্ষেপল গাঙের জল, লগি দিয়ে ঠেকা নৌকো, চরের কোলে চল্। সেই যেখানে জলের শাখা, চখাচথীর বাস, হেথা-হোথায় পলিমাটি দিয়েছে আশ্লাস

কাঁচা সবুজ নতুন ঘাসে ঘেরা—
তলের চরে বালুতে রোদ পোহায় কচ্ছপেরা।
হোথায় জেলে বাঁশ টাঙিয়ে শুকোতে দেয় জাল,
ডিঙির ছাতে বসে বসে শেলাই করে পাল।

রাত কাটাব ঐখানেতেই করব রাঁধাবাড়া, এখনি আজ নেই তো যাবার তাড়া। ভোর থাকতে কাক ডাকতেই নৌকো দেব ছাড়ি, ইটেখোলার মেলায় দেব সকাল-সকাল পাড়ি।

১২।৬।৩৭ আলমোড়া

### খাটুলি

একলা হোথায় বসে আছে, কেই বা জানে ওকেআপন-ভোলা সহজ তৃপ্তি রয়েছে ওর চোথে।
খাটুলিটা বাইরে এনে আঙিনাটার কোণে

টানছে তামাক বসে আপন-মনে। মাথার উপর বটের ছায়া, পিছন দিকে নদী বইছে নিরবধি।

আয়োজনের বালাই নেইকো ঘরে, আমের কাঠের নড়্নড়ে এক তক্তপোষের 'পরে

মাঝখানেতে আছে কেবল পাতা
বিধবা তার মেয়ের হাতের শেলাই-করা কাঁথা।
নাৎনি গেছে, রাখে তারি পোষা ময়নাটাকে—
তেমনি কচি গলায় ওকে 'দাতৃ' ব'লেই ডাকে।
ছেলের গাঁথা ঘরের দেয়াল, চিহ্ন আছে তারি
রঙিন মাটি দিয়ে আঁকা সিপাই সারি সারি।
সেই ছেলেটাই তালুকদারের সর্দারি পদ পেয়ে
জেলখানাতে মরছে পচে দাঙ্গা করতে যেয়ে।
ছঃখ অনেক পেয়েছে ও, হয়তো ডুবছে দেনায়,
হয়তো ক্ষতি হয়ে গেছে তিসির বেচা-কেনায়।

বাইরে দারিদ্রোর

কাটা-ছেঁড়ার আঁচড় লাগে ঢের, তবুও তার ভিতর-মনে দাগ পড়ে না বেশি, প্রাণটা যেমন কঠিন তেমনি কঠিন মাংসপেশী।



হয়তো গোরু বেচতে হবে মেয়ের বিয়ের দায়ে,
মাসে হবার ম্যালেরিয়া কাঁপন লাগায় গায়ে,
ডাগর ছেলে চাকরি করতে গঙ্গাপারের দেশে
হয়তো হঠাৎ মারা গেছে ঐ বছরের শেষে—
শুকনো করুণ চক্ষু হুটো তুলে উপর-পানে
কার খেলা এই হঃখস্থখের, কী ভাবলে সেই জানে।
বিচ্ছেদ নেই খাটুনিতে, শোকের পায় না ফাঁক—
ভাবতে পারে স্পষ্ট ক'রে নেইকো এমন বাক্।
জমিদারের কাছারিতে নালিশ করতে এসে
কী বলবে যে কেমন ক'রে পায় না ভেবে শেষে।

খাট্লিতে এসে বসে যখনি পায় ছুটি,
ভাব্নাগুলো ধোঁওয়ায় মেলায়, ধোঁওয়ায় ওঠে ফুটি।
ওর যে আছে খোলা আকাশ, ওর যে মাথার কাছে
শিষ দিয়ে যায় বুলবুলিরা আলোছায়ার নাচে,
নদীর ধারে মেঠো পথে টাট্টু চলে ছুটে,
চক্ষু ভোলায় ক্ষেতের ফসল রঙের হরির-লুটে—
জন্মমরণ ব্যেপে আছে এরা প্রাণের ধন
অতি সহজ বলেই তাহা জানে না ওর মন।

ক্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ আলমোড়া



### ঘরের খেয়া

সন্ধ্যা হয়ে আসে ; সোনা-মিশোল ধৃসর আলো ঘিরল চারি পাশে।

নোকোখানা বাঁধা আমার মধ্যিখানের গাঙে—
অস্তরবির কাছে নয়ন কী যেন ধন মাঙে।
আপন গাঁয়ে কুটীর আমার দূরের পটে লেখা,
ঝাপসা আভায় যাচ্ছে দেখা বেগনি রঙের রেখা।

যাব কোথায় কিনারা তার নাই,
পশ্চিমেতে মেঘের গায়ে একটু আভাস পাই।
হাঁসের দলে উড়ে চলে হিমালয়ের পানে,
পাখা তাদের চিহ্নবিহীন পথের থবর জানে।
প্রাবণ গেল, ভাত্র গেল, শেষ হল জল-ঢালা,
আকাশতলে শুরু হল শুত্র আলোর পালা।
ক্ষেতের পরে ক্ষেত একাকার প্লাবনে রয় ডুবে—
লাগল জলের দোলযাত্রা পশ্চিমে আর পুবে।
আসন্ন এই আঁধার-মুখে নৌকোখানি বেয়ে

যায় কারা ঐ, শুধাই 'ওগো নেয়ে, চলেছ কোনখানে ?'

যেতে যেতে জবাব দিল, 'যাব গাঁয়ের পানে।' অচিন-শৃন্তে-ওড়া পাখি চেনে আপন নীড়, জানে বিজন-মধ্যে কোথায় আপন জনের ভিড। অসীম আকাশ মিলেছে ওর বাসার সীমানাতে, ঐ অজানা জড়িয়ে আছে জানাশোনার সাথে। তেমনি ওরা ঘরের পথিক ঘরের দিকে চলে যেথায় ওদের তুল্সি-তলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ জলে।

দাঁড়ের শব্দ ক্ষীণ হয়ে যায় ধীরে, মিলায় স্থাদ্র নীরে। সেদিন দিনের অবসানে সজল মেঘের ছায়ে আমার চলার ঠিকানা নাই, ওরা চলল গাঁয়ে।

২৮/৫/৩৭ আলমোডা

### যোগীনদা

যোগীনদাদার জন্ম ছিল ডেরাম্মাইলখাঁয়ে।
পশ্চিমেতে অনেক শহর অনেক গাঁয়ে গাঁয়ে
বেড়িয়েছিলেন মিলিটারি জরিপ করার কাজে,
শেষ বয়সে স্থিতি হল শিশুদলের মাঝে।
'জুলুম তোদের সইব না আর' হাঁক চালাতেন রোজ্ঞই,
পরের দিনেই আবার চলত ঐ ছেলেদের খোঁজই।
দরবারে তাঁর কোনো ছেলের ফাঁক পড়বার জো কী—
ডেকে বলতেন, 'কোথায় টুমু, কোথায় গেল খোঁকি ?'
'ওরে ভজু, ওরে বাঁদর, ওরে লক্ষ্মীছাড়া'
হাঁক দিয়ে তাঁর ভারী গলায় মাতিয়ে দিতেন পাড়া।
চার দিকে তাঁর ছোটো বড়ো জুটত যত লোভী—
কেউ বা পেত মার্বেল কেউ গণেশমার্কা ছবি,

কেউ বা লজগুস,

সেটা ছিল মঞ্চলিসে তাঁর হাজরি দেবার ঘুষ।
কাজলি যদি অকারণে করত অভিমান
হেসে বলতেন 'হাঁ করো তো', দিতেন ছাঁচি পান।
আপন-স্পু নাংনিও তাঁর ছিল অনেকগুলি—
পাগলি ছিল, পটলি ছিল, আর ছিল জঙ্গুলি।
কেয়া-খয়ের এনে দিত, দিত কাস্থানিও—
মায়ের হাতের জারকলেবু যোগীনদাদার প্রিয়।

তথনো তাঁর শক্ত ছিল মৃগুর-ভাজা দেহ,
বয়স যে ষাট পেরিয়ে গেছে বৃঝত না তা কেহ।
ঠোঁটের কোণে মৃচকি হাসি, চোখহটি জ্বল্জলে—
মুখ যেন তাঁর পাকা আমটি, হয় নি সে থল্থলে।
চওড়া কপাল, সামনে মাথায় বিরল চুলের টাক,
গোঁক-জোড়াটার খ্যাতি ছিল, তাই নিয়ে তাঁর জাঁক।

দিন ফুরোত, কুলুঙ্গিতে প্রদীপ দিত জ্বালি,
বেলের মালা হেঁকে যেত মোড়ের মাথায় মালী।
চেয়ে রইতেম মুখের দিকে শান্তশিপ্ত হয়ে,
কাঁসর-ঘন্টা উঠত বেজে গলির শিবালয়ে।
সেই সেকালের সন্ধ্যা মোদের সন্ধ্যা ছিল সত্যি,
দিন-ভ্যাঙানো ইলেক্ট্রিকের হয় নিকো উৎপত্তি।
ঘরের কোণে কোণে ছায়া, আধার বাড়ত ক্রমে—
মিট্মিটে এক তেলের আলোয় গল্ল উঠত জমে।
শুরু হলে থামতে তাঁরে দিতেম না তো ক্ষণেক,
সত্যি মিথ্যে যা-খুশি তাই বানিয়ে যেতেন অনেক।
ভূগোল হত উল্টো-পাল্টা, কাহিনী আজগুবি—
মজা লাগত খুবই।
গল্পটুকু দিচ্ছি, কিন্তু দেবার শক্তি নাই তো
বলার ভাবে যে রঙটুকু মন আমাদের ছাইত।

হুশিয়ারপুর পেরিয়ে গেল ছন্দৌসির গাড়ি, দেড়টা রাতে সর্হরোয়ায় দিল স্টেশন ছাড়ি ভোর থাকতেই হয়ে গেল পার
বুলন্দশর আম্লোরিসর্সার।
পেরিয়ে যখন ফিরোজাবাদ এল
যোগীনদাদার বিষম খিদে পেল।
ঠোঙায়-ভরা পকৌড়ি আর চলছে মটরভাজা,
এমন সময় হাজির এসে জৌনপুরের রাজা।
পাঁচশো-সাতশো লোকলস্কর, বিশ-পঁচিশটা হাতি—
মাথার উপর ঝালর-দেওয়া প্রকাণ্ড এক ছাতি।
মন্ত্রী এসেই দাদার মাথায় চড়িয়ে দিল তাজ—
বললে, 'যুবরাজ,
আর কতদিন রইবে, প্রভ্, মোতিমহল তোজে গ'

আর কতদিন রইবে, প্রভু, মোতিমহল ত্যেজে ?' বলতে বলতে রামশিঙা আর ঝাঁঝর উঠল বেজে।

ব্যাপারখানা এই—
রাজপুত্র তেরো বছর রাজভবনে নেই।
সন্ত ক'রে বিয়ে,
নাথদোয়ারার সেগুনবনে শিকার করতে গিয়ে
তার পরে যে কোথায় গেল, খুঁজে না পায় লোক।
কেঁদে কেঁদে অন্ধ হল রানীমায়ের চোখ।
খোঁজ পড়ে যায় যেমনি কিছু শোনে কানাঘুষায়—
খোঁজে পিণ্ডিদাদনখাঁয়ে, খোঁজে লালামুসায়।
খুঁজে খুঁজে লুধিয়ানায় ঘুরেছে পঞ্জাবে—
গুলজারপুর হয় নি দেখা, শুনছি পরে যাবে।
চঙ্গামঙ্গা দেখে এল সরাই আলমগিরে,
রাওলপিণ্ডি থেকে এল হতাশ হয়ে ফিরে।

ইতিমধ্যে যোগীনদাদা হাংরাশ জংশনে
গৈছেন লেগে চায়ের সঙ্গে পাঁউরুটি-দংশনে।
দিব্যি চলছে খাওয়া,
তারি সঙ্গে খোলা গায়ে লাগছে মিঠে হাওয়া—
এমন সময় সেলাম করলে জৌনপুরের চর;

তারি সঙ্গে খোলা গায়ে লাগছে মিঠে হাওয়া—
এমন সময় সেলাম করলে জৌনপুরের চর;
জোড় হাতে কয়, 'রাজাসাহেব, কঁহা আপ্কা ঘর ?'
দাদা ভাবলেন, সম্মানটা নিতান্ত জম্কালো,
আসল পরিচয়টা তবে না দেওয়াই তো ভালো।
ভাবখানা তাঁর দেখে চরের ঘনালো সন্দেহ,
এ মানুষ্টি রাজপুত্রই, নয় কভু আর-কেহ।
রাজলক্ষণ এতগুলো একখানা এই গায়,
ওরে বাস্ রে, দেখে নি সে আর কোনো জায়গায়।

তার পরে মাস পাঁচেক গেছে তৃঃথে স্থাথ কেটে, হারাধনের থবর গেল জৌনপুরের স্টেটে।
ইস্টেশনে নির্ভাবনায় বসে আছেন দাদা, কেমন করে কী যে হল লাগল বিষম ধাঁধা।
গুর্থা ফোউজ সেলাম করে দাঁড়ালো চার দিকে,
ইস্টেশনটা ভরে গেল আফগানে আর শিথে।
ঘিরে তাঁকে নিয়ে গেল কোথায় ইটার্সিতে,
দেয় কারা সব জয়ধ্বনি উর্ত্তে ফার্সিতে।
সেখান থেকে মৈনপুরী, শেষে লছ্মন-ঝোলায়
বাজিয়ে সানাই চড়িয়ে দিল ময়ুরপংখি দোলায়।
দশটা কাহার কাঁধে নিল, আর পাঁচিশটা কাহার
সঙ্কে চলল তাঁহার।

ভাটিগুতে দাঁড় করিয়ে জোরালো দূরবীনে দখিনমুখে ভালো করে দেখে নিলেন চিনে বিশ্ব্যাচলের পর্বত। সেইখানেতে খাইয়ে দিল কাঁচা আমের শর্বং সেখান থেকে এক পহরে গেলেন জৌনপুরে পড়স্ত রোদ্ত্রে।

এইখানেতেই শেষে যোগীনদাদা থেমে গেলেন যৌবরাজ্যে এসে। ट्रिंग वललन, 'को आंत्र वलव मामा, মাঝের থেকে মটর-ভাজা খাওয়ায় পড়ল বাধা। 'ও হবে না' 'ও হবে না' বিষম কলরবে ছেলেরা সব চেঁচিয়ে উঠল, 'শেষ করতেই হবে।' যোগীনদা কয়, 'যাক গে, বেঁচে আছি শেষ হয় নি ভাগ্যে। जिनए किन ना त्या त्या रहा इतनम भनक्षम । রাজপুত্র হওয়া কি, ভাই, যে-সে লোকের কর্ম ? মোটা মোটা পরোটা আর তিন-পোয়াটাক ঘি বাংলাদেশের-হাওয়ায়-মানুষ সইতে পারে কি ? নাগরা জুতায় পা ছিঁড়ে যায়, পাগড়ি মুটের বোঝা— এগুলি কি সহা করা সোজা ? তা ছাড়া এই রাজপুত্রের হিন্দি শুনে কেহ हिन्मि वर्लारे कत्ररल ना जर्मार । যেদিন দূরে শহরেতে চলছিল রামলীলা পাহারাটা ছিল সেদিন ঢিলা।

সেই সুযোগে গোড়বাসী তখনি এক দৌড়ে
ফিরে এল গোড়ে।
চলে গেল সেই রাত্রেই ঢাকা—
মাঝের থেকে চর পেয়ে যায় দশটি হাজার টাকা।
কিন্তু, গুজব শুনতে পেলেম শেষে
কানে মোচড খেয়ে টাকা ফেরত দিয়েছে সে।

'কেন ভুমি ফিরে এলে' চেঁচাই চারি পাশে,
যোগীনদাদা একটু কেবল হাসে।
তার পরে তো শুতে গেলেম, আধেক রাত্রি ধ'রে
শহরগুলোর নাম যত সব মাথার মধ্যে ঘোরে।
ভারতভূমির সব ঠিকানাই ভুলি যদি দৈবে,
যোগীনদাদার ভূগোল-গোলা গল্প মনে রইবে।

হৈজ্যন্ত ১৩৪৪ আলমোড়া



### বুধু

মাঠের শেষে গ্রাম,
সাতপুরিয়া নাম।
চাষের তেমন স্থবিধা নেই কুপণ মাটির গুণে,
পাঁয়ত্রিশ ঘর তাঁতির বসত— ব্যাবসা জাজিম বুনে।
নদীর ধারে খুঁড়ে খুঁড়ে পলির মাটি খুঁজে
গৃহস্থেরা ফসল করে কাঁকুড়ে তর্মুজে।
ঐখানেতে বালির ডাঙা, মাঠ করছে ধু ধু,
টিবির 'পরে বসে আছে গাঁয়ের মোড়ল বুধু।
সামনে মাঠে ছাগল চরছে ক'টা—
শুকনো জমি, নেইকো ঘাসের ঘটা।

কী যে ওরা পাচছে খেতে ওরাই সেটা জ্বানে, ছাগল ব'লেই বেঁচে আছে প্রাণে। আকাশে আজ হিমের আভাস, ফ্যাকাশে তার নীল,

অনেক দুরে যাচ্ছে উড়ে চিল।
হেমস্তের এই রোদ্হরটা লাগছে অতি মিঠে,
ছোটো নাতি মোগ্লুটা তার জড়িয়ে আছে পিঠে।
স্পর্শপুলক লাগছে দেহে, মনে লাগছে ভয়—

বেঁচে থাকলে হয়।

গুটি তিনটি ম'রে শেষে ঐটি সাধের নাতি, রাত্রিদিনের সাথি।

গোরুর গাড়ির ব্যাবসা বুধুর চলছে হেসে-খেলেই,
নাড়ী ছেঁড়ে এক পয়সা খরচ করতে গেলেই।
কুপণ ব'লে গ্রামে গ্রামে বুধুর নিন্দে রটে,
সকালে কেউ নাম করে না উপোস পাছে ঘটে।
ওর যে কুপণতা সে তো ঢেলে দেবার তরে,
যত কিছু জমাচ্ছে সব মোগ্লু নাতির 'পরে।
পয়সাটা তার বুকের রক্ত, কারণটা তার ঐ—
এক পয়সা আর কারো নয় ঐ ছেলেটার বৈ।
না খেয়ে, না প'রে, নিজের শোষণ ক'রে প্রাণ
যেটুকু রয় সেইটুকু ওর প্রতি দিনের দান।
দেব্তা পাছে ঈর্ষাভরে নেয় কেড়ে মোগ্লুকে,

আঁকড়ে রাখে বুকে।
এখনো তাই নাম দেয় নি, ডাক নামেতেই ডাকে—
নাম ভাঁড়িয়ে ফাঁকি দেবে নিষ্ঠুর দেব্তাকে।

ক্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ আলমোড়া



# ্চড়িভাতি 👃

ফল ধরেছে বটের ডালে ডালে;
অফ্রস্ত আতিথ্যে তার সকালে বৈকালে
বনভোজনে পাখিরা সব আসছে বাঁকে বাঁক—
মাঠের ধারে আমার ছিল চড়িভাতির ডাক।
যে যার আপন ভাঁড়ার থেকে যা পেল যেইখানে
মাল-মসলা নানারকম জুটিয়ে সবাই আনে।
জাত-বেজাতের চালে ডালে মিশোল ক'রে শেষে
ডুমুরগাছের তলাটাতে মিলল সবাই এসে।

বারে বারে ঘটি ভ'রে জল তুলে কেউ আনে, কেউ চলেছে কাঠের খোঁজে আম-বাগানের পানে। হাঁসের ডিমের সন্ধানে কেউ গেল গাঁয়ের মাঝে, তিন কন্মা লেগে গেল রান্ধা-করার কাজে। গাঁঠ-পাকানো শিকড়েতে মাথাটা তার থুয়ে কেউ পড়ে যায় গল্পের বই জামের তলায় শুয়ে।

সকল-কর্ম-ভোলা
দিনটা যেন ছুটির নৌকা বাঁধন-রশি-খোলা
চলে যাচ্ছে আপনি ভেসে সে কোন্ আঘাটায়
যথেচ্ছ ভাঁটায়।

মানুষ যখন পাকা ক'রে প্রাচীর তোলে নাই,
মাঠে বনে শৈলগুহায় যখন তাহার ঠাঁই,
সেইদিনকার আল্গা-বিধির-বাইরে-ঘোরা প্রাণ
মাঝে মাঝে রক্তে আজও লাগায় মন্ত্রগান।
সেইদিনকার যথেচ্ছ-রস আস্বাদনের খোঁজে
মিলেছিলেম অবেলাতে অনিয়মের ভোজে।
কারো কোনো স্বহদাবীর নেই যেখানে চিহ্ন,
যেখানে এই ধরাতলের সহজদাক্ষিণ্য,
হালকা সাদা মেঘের নীচে পুরানো সেই ঘাসে,
একটা দিনের পরিচিত আম-বাগানের পাশে,
মাঠের ধারে, অনভ্যাসের সেবার কাজে খেটে
কেমন ক'রে কয়টা প্রহর কোথায় গেল কেটে।

সমস্ত দিন ডাকল ঘুঘু তুটি, আশে পাশে এঁটোর লোভে কাক এল সব জুটি, গাঁয়ের থেকে কুকুর এল, লড়াই গেল বেধে— একটা তাদের পালালো তার পরাভবের থেদে। রোজ পড়ে এল ক্রমে, ছায়া পড়ল বেঁকে,
ক্লান্ত গোরু গাড়ি টেনে চলেছে হাট থেকে।
আবার ধীরে ধীরে
নিয়ম-বাঁধা যে-যার ঘরে চলে গেলেম ফিরে।
একটা দিনের মুছল স্মৃতি, ঘুচল চড়িভাতি,
পোড়াকাঠের ছাই পড়ে রয়— নামে আঁধার রাতি।

আষাঢ় ১৩৪৪ আ**ল**মোড়া

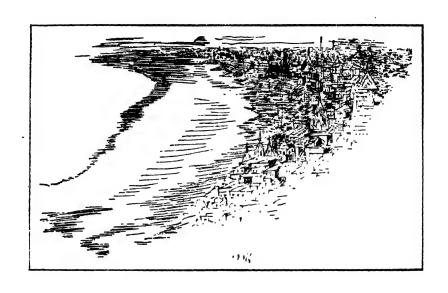

### কাশী

কাশীর গল্প শুনেছিলুম যোগীনদাদার কাছে,
পষ্ট মনে আছে।
আমরা তথন ছিলাম না কেউ, বয়েস তাঁহার সবে
বছর-আষ্টেক হবে।
সঙ্গে ছিলেন থুড়ি,
মোরববা বানাবার কাজে ছিল না তাঁর জুড়ি!
দাদা বলেন, আম্লকি বেল পেঁপে সে তো আছেই,
এমন কোনো ফল ছিল না এমন কোনো গাছেই

তাঁর হাতে রস জমলে লোকের গোল না ঠেকত — এটাই
ফল হবে কি মেঠাই।
রসিয়ে নিয়ে চালতা যদি মুখে দিতেন গুঁজি
মনে হত বড়োরকম রসগোল্লাই বৃঝি।
কাঁঠাল-বিচির মোরবা যা বানিয়ে দিতেন তিনি
পিঠে ব'লে পৌষমাসে সবাই নিত কিনি।
দাদা বলেন, 'মোরবাটা হয়তো মিছেমিছিই,
কিন্তু মুখে দিতে যদি বলতে কাঁঠাল-বিচিই।'
মোরবাতে ব্যাবসা গেল জ'মে.

বেশ কিঞ্ছিং টাকা জমল ক্রমে।
একদিন এক চোর এসেছে তখন অনেক রাত,
জানলা দিয়ে সাবধানে সে বাড়িয়ে দিল হাত।
খুড়ি তখন চাটনি করতে তেল নিচ্ছেন মেপে,
ধড়াস করে চোরের হাতে জানলা দিলেন চেপে।
চোর বললে 'উহু উহু'; খুড়ি বললেন, 'আহা,
বাঁ হাত মাত্র, এইখানেতেই থেকে যাক-না তাহা।'
কেঁদে-কেটে কোনোমতে চোর তো পেল খালাস;
খুড়ি বললেন, 'মরবি, যদি এ ব্যাবসা তোর চালাস।'

দাদা বললেন, 'চোর পালালো, এখন গল্প থামাই ? ছ'দিন হয় নি ক্ষোর করা, এবার গিয়ে কামাই .' আমরা টেনে বসাই ; বলি, 'গল্প কেন ছাড়বে ?' দাদা বলেন, 'রবার নাকি, টানলেই কি বাড়বে ?— কে ফেরাতে পারে তোদের আবদারের এই জোর, তার চেয়ে যে অনেক সহজ কেরানো সেই চোর।



আছা তবে শোন্— সে মাসে গ্রহণ লাগল চাঁদে,
শহর যেন ঘিরল নিবিড় মানুষ-বোনা ফাঁদে।
থুড়ি গেছেন স্নান করতে বাড়ির দ্বারের পাশে,
আমার তখন পূর্ণগ্রহণ ভিড়ের রাহুগ্রাসে।
প্রাণটা যখন কণ্ঠাগত, মরছি যখন ডরে,
প্রথা এসে তুলে নিল হঠাৎ কাঁধের 'পরে।
তখন মনে হল এ তো বিষ্ণুদ্তের দয়া,
আর-একটুকু দেরি হলেই প্রাপ্ত হতেম গয়া।
বিষ্ণুদ্তটা ধরল যখন যমদ্তের মূর্তি
এক নিমেষেই একেবারেই ঘুচল আমার ফুর্তি।

সাত গলি সে পেরিয়ে শেষে একটা এঁধোঘরে
বসিয়ে আমায় রেখে দিল খড়ের আঠির 'পরে।
চোদ্দ আনা পয়সা আছে পকেট দেখি ঝেড়ে,
কেঁদে কইলাম, 'ও পাঁড়েজি, এই নিয়ে দাও ছেড়ে।'
গুণ্ডা বলে, 'ওটা নেব, ওটা ভালো জব্যই,
আরো নেব চারটি হাজার নয়শো নিরেনকাই—
তার উপরে আর ছ আনা। খুড়িটা তো মরবে,
টাকার বোঝা বয়ে সে কি বৈতরণী তরবে ?
দেয় যদি তো দিক চুকিয়ে, নইলে—' পাকিয়ে চোখ
যে ভঙ্গিটা দেখিয়ে দিলে সেটা মারাত্মক।

এমন সময়, ভাগ্যি ভালো, গুণ্ডাজির এক ভাগ্নি—
মূর্তিটা তার রণচণ্ডী, যেন সে রায়বাঘ্নি—
আমার মরণদশার মধ্যে হলেন সমাগত
দাবানলের উধ্বে যেন কালো মেঘের মতো।
রাত্তিরে কাল ঘরে আমার উকি মারল বৃঝি,
যেমনি দেখা অমনি আমি রইন্থ চক্ষু বৃজ্ণি।

পরের দিনে পাশের ঘরে, কী গলা তার বাপ,
মামার সঙ্গে ঠাগু ভাষায় নয় সে বাক্যালাপ।
বলছে, 'তোমার মরণ হয় না, কাহার বাছনি ও,
পাপের বোঝা বাড়িয়ো না আর, ঘরে ফেরং দিয়ো—
আহা, এমন সোনার টুকরো—'। শুনে আগুন মামা;
বিশ্রী রকম গাল দিয়ে কয়, 'মিহি স্থরটা থামা।'
এ'কেই বলে মিহি স্থর কি, আমি ভাবছি শুনে।
দিন তো গেল কোনোমতে কড়ি বরগা গুনে।

রাত্রি হবে ছপুর, ভাগ্নি ঢুকল ঘরে ধীরে;
চুপিচুপি বললে কানে, 'যেতে কি চাস ফিরে?'
লাফিয়ে উঠে কেঁদে বললেম, 'যাব যাব যাব।'
ভাগ্নি বললে, 'আমার সঙ্গে সিঁ ড়ি বেয়ে নাবো—
কোথায় তোমার খুড়ির বাসা অগস্ত্যকুণ্ডে কি,
যে ক'রে হোক আজকে রাতেই খুঁজে একবার দেখি—
কালকে মামার হাতে আমার হবেই মুগুপাত।'
আমি তো, ভাই, বেঁচে গেলেম; ফুরিয়ে গেল রাত।'

হেসে বললেম যোগীনদাদার গম্ভীর মুখ দেখে,
ঠিক এমনি গল্প বাবা শুনিয়েছে বই থেকে।
দাদা বললেন, 'বিধি যদি চুরি করেন নিজে
পরের গল্প, জানি নে ভাই, আমি করব কী যে।'

১০৷৬৷৩৭ আলমোড়া

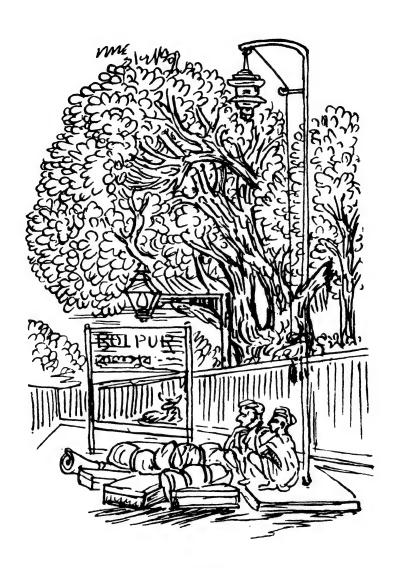

### প্রবাদে

বিদেশমুখো মন যে আমার কোন্ বাউলের চেলা, গ্রাম-ছাড়ানো পথের বাতাস সর্বদা দেয় ঠেলা। তাই তো সেদিন ছুটির দিনে টাইম-টেবিল প'ড়ে প্রাণটা উঠল নড়ে।

বাক্মো নিলেম ভর্তি করে, নিলেম ঝুলি থ'লে—
বাংলাদেশের বাইরে গেলেম গঙ্গাপারে চ'লে।
লোকের মুখে গল্প শুনে গোলাপ-খেতের টানে
মনটা গৈল এক দৌড়ে গাজিপুরের পানে।
সামনে চেয়ে চেয়ে দেখি গম-জোয়ারির খেতে

নবীন অঙ্কুরেতে

বাতাস কখন হঠাৎ এসে সোহাগ করে যায় হাত বুলিয়ে কাঁচা শ্রামল কোমল কচি গায়। আটচালা ঘর, ডাহিন দিকে সবজি-বাগানখানা শুক্রাষা পায় সারা হপুর জোড়া-বলদ-টানা আঁকাবাঁকা কল্কলানি করুণ জলের ধারায়— চাকার শব্দে অলস প্রহর ঘুমের ভারে ভারায়।

ইদারাটার কাছে

বেগনি ফলে তুঁতের শাখা রঙিন হয়ে আছে। অনেক দূরে জলের রেখা চরের কুলে কুলে, ছবির মতো নৌকো চলে পাল-তোলা মাস্তলে। সাদা ধুলো হাওয়ায় ওড়ে, পথের কিনারায়

গ্রামটি দেখা যায়।

খোলার চালের কুটীরগুলি লাগাও গায়ে গায়ে মাটির প্রাচীর দিয়ে ঘেরা আম-কাঁঠালের ছায়ে গোরুর গাড়ি পড়ে আছে মহানিমের তলে, ডোবার মধ্যে পাতা-পচা পাঁক-জমানো জলে গম্ভীর ওদাস্থে অলস আছে মহিষগুলি এ ওর পিঠে আরামে ঘাড় তুলি।

### বিকেল-বেলায় একটুখানি কাজের অবকাশে খোলা দ্বারের পাশে

দাঁড়িয়ে আছে পাড়ার তরুণ মেয়ে
আপন-মনে অকারণে বাহির-পানে চেয়ে।
অশথতলায় বসে তাকাই ধেমুচারণ মাঠে,
আকাশে মন পেতে দিয়ে সমস্ত দিন কাটে।
মনে হ'ত চতুর্দিকে হিন্দি ভাষায় গাঁথা
একটা যেন সজীব পুঁথি, উল্টিয়ে যাই পাতা—
কিছু বা তার ছবি-আঁকা কিছু বা তার লেখা,
কিছু বা তার আগেই যেন ছিল কখন্ শেখা।
ছন্দে তাহার রস পেয়েছি, আউড়িয়ে যায় মন—
সকল কথার অর্থ বোঝার নাইকো প্রয়োজন।

আষাঢ় ১৩৪৪ আলমোডা

## शनाय 🔀

আমার নৌকো বাঁধা ছিল পদ্মানদীর পারে. হাঁসের পাঁতি উড়ে যেত মেঘের ধারে ধারে— জানি নে মন-কেমন-করা লাগত কী স্থুর হাওয়ার আকাশ বেয়ে দূর দেশেতে উদাস হয়ে যাওয়ার। কী জানি সেই দিনগুলি সব কোনু আঁকিয়ের লেখা, ঝিকিমিকি সোনার রঙে হালকা তুলির রেখা। বালির 'পরে বয়ে যেত স্বচ্ছ নদীর জল, তেমনি বইত তীরে তীরে গাঁয়ের কোলাহল— ঘাটের কাছে, মাঠের ধারে, আলো-ছায়ার স্রোতে। অলস দিনের উড়্নিখানার পরশ আকাশ হতে বুলিয়ে যেত মায়ার মন্ত্র আমার দেহে মনে। তারই মধ্যে আসত ক্ষণে ক্ষণে দূর কোকিলের স্থর, মধুর হত আশ্বিনে রোদ্ছর। পাশ দিয়ে সব নৌকো বড়ো বড়ো পরদেশিয়া নানা ক্ষেতের ফসল ক'রে জডো পশ্চিমে হাট বাজার হতে, জানি নে তার নাম, পেরিয়ে আসত ধীর গমনে গ্রামের পরে গ্রাম ঝপ্ঝপিয়ে দাঁড়ে। খোরাক কিনতে নামত দাঁড়ি ছায়ানিবিড় পাড়ে। যখন হত দিনের অবসান গ্রামের ঘাটে বাজিয়ে মাদল গাইত হোলির গান 🖟

ক্রমে রাত্রি নিবিড় হয়ে নৌকো ফেলত ঢেকে, একটি কেবল দীপের আলো জ্বলত ভিতর থেকে। শিকলে আর স্রোতে মিলে চলত টানের শব্দ,

স্পে যেন ব'কে উঠত রজনী নিস্তব্ধ।
পুবে হাওয়ার এল ঋতু, আকাশ-জোড়া মেঘ—
ঘরমুখা ঐ নৌকোগুলোয় লাগল অধীর বেগ।
ইলিশ মাছ আর পাকা কাঁঠাল জমল পারের হাটে,
কেনাবেচার ভিড় লাগল নৌকো-বাঁধা ঘাটে।
ডিঙি বেয়ে পাটের আঁঠি আনছে ভারে ভারে,
মহাজনের দাঁড়িপাল্লা উঠল নদীর ধারে।
হাতে পয়সা এল, চাষি ভাব না নাহি মানে—
কিনে নতুন ছাতা জুতো চলেছে ঘর-পানে।
পরদেশিয়া নৌকোগুলোর এল ফেরার দিন,
নিল ভরে থালি-করা কেরোসিনের টিন—
একটা পালের 'পরে ছোটো আরেকটা পাল তুলে
চলার বিপুল গর্বে তরীর বুক উঠেছে ফুলে।
মেঘ ডাকছে গুরু গুরু, থেমেছে দাঁড় বাওয়া—
ছুটছে ঘোলা জলের ধারা, বইছে বাদল হাওয়া।

৬৷৬৷৩**৭** আ**ল**মোড়া



#### বালক

বয়স তখন ছিল কাঁচা; হালকা দেহখানা ছিল পাখির মতো, শুধু ছিল না তার ডানা। উড়ত পাশের ছাদের থেকে পায়রাগুলোর ঝাঁক. বারান্দাটার রেলিঙ-'পরে ডাকত এসে কাক। ফেরিওয়ালা হেঁকে যেত গলির ওপার থেকে. তপসিমাছের ঝুড়ি নিত গামছা দিয়ে ঢেকে। বেহালাটা হেলিয়ে কাঁধে ছাদের 'পরে দাদা, সন্ধ্যাতারার স্থরে যেন স্থর হত তাঁর সাধা। জুটেছি বৌদিদির কাছে ইংরেজি পাঠ ছেড়ে, মুখথানিতে-ঘের-দেওয়া তাঁর শাড়িটি লালপেড়ে। চুরি ক'রে চাবির গোছা লুকিয়ে ফুলের টবে স্লেহের রাগে রাগিয়ে দিতেম নানান উপদ্রবে। কন্ধালী চাটুজ্জে হঠাৎ জুটত সন্ধ্যা হলে— বাঁ হাতে তার থেলো হুঁকো, চাদর কাঁধে ঝোলে। দ্রুত লয়ে আউড়ে যেত লবকুশের ছড়া, থাকত আমার খাতা লেখা, পড়ে থাকত পড়া— মনে মনে ইচ্ছে হত যদিই কোনো ছলে ভর্তি হওয়া সহজ হত এই পাঁচালির দলে ভাবনা মাথায় চাপত নাকো ক্লাসে ওঠার দায়ে. গান শুনিয়ে চলে যেতুম নতুন নতুন গাঁয়ে। স্কুলের ছুটি হয়ে গেলে বাড়ির কাছে এসে হিঠাৎ দেখি, মেঘ নেমেছে ছাদের কাছে ঘেঁষে। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে, রাস্তা ভাসে জলে, এরাবতের শুঁড দেখা দেয় জল-ঢালা সব নলে।

অন্ধকারে শোনা যেত রিম্ঝিমিনি ধারা, রাজপুত্র তেপান্তরে কোথা সে পথহারা।
ম্যাপে যে-সব পাহাড় জানি, জানি যে-সব গাঙ কুয়েন্লুন আর মিসিসিপি ইয়াংসিকিয়াঙ, জানার সঙ্গে আধেক জানা, দূরের থেকে শোনা, নানা রঙের নানা স্তোয় সব দিয়ে জাল-বোনা, নানারকম ধ্বনির সঙ্গে নানান চলাফেরা, সব দিয়ে এক হালকা জগৎ মন দিয়ে মোর ঘেরাভাব নাগুলো তারই মধ্যে ফিরত থাকি থাকি বানের জলে শুভলা যেমন মেঘের তলে পাখি।

আষাঢ় ১৩৪৪ শাস্তিনিকেতন



দেশান্তরী

প্রাণ-ধারণের বোঝাখানা বাঁধা পিঠের 'পরে— আকাল পড়ল, দিন চলে না, চলল দেশাস্তরে

দুর শহরে একটা কিছু যাবেই যাবে জুটে, এই আশাতেই লগ্ন দেখে ভোরবেলাতে উঠে তুৰ্গা ব'লে বুক বেঁধে সে চলল ভাগ্যজ্ঞয়ে— মা ডাকে না পিছুর ডাকে অমঙ্গলের ভয়ে। স্ত্রী দাঁড়িয়ে হুয়ার ধরে হুচোখ শুধু মোছে, আজ সকালে জীবনটা তার কিছুতেই না রোচে ছেলে গেছে জাম কুড়োতে দিঘির পাড়ে উঠি, মা তারে আজ ভূলে আছে তাই পেয়েছে ছুটি। স্ত্রী বলেছে বারে বারে যে ক'রে হোক খেটে সংসারটা চালাবে সে, দিন যাবে তার কেটে। ঘর ছাইতে খড়ের আঁঠির জোগান দেবে সে যে, গোবর দিয়ে নিকিয়ে দেবে দেয়াল পাঁচিল মেঝে। মাঠের থেকে খড়কে কাঠি আনবে বেছে বৈছে, ঝাঁটা বেঁধে কুমোরটুলির হাটে আসবে বেচে। টেকিতে ধান ভেনে দেবে বামুনদিদির ঘরে, খুদকুঁড়ো যা জুটবে তাতেই চলবে হুর্বছরে। দূর দেশেতে বসে বসে মিথ্যা অকারণে কোনোমতেই ভাব্না যেন না রয় স্বামীর মনে। সময় হল, ঐ তো এল খেয়াঘাটের মাঝি, দিন না যেতে রহিমগঞ্জে যেতেই হবে আজি। সেইখানেতে চৌকিদারি করে ওদের জ্ঞাতি, মহেশথুড়োর মেঝো জামাই, নিতাই দাসের নাতি। নতুন নতুন গাঁ পেরিয়ে অজানা এই পথে পৌছবে পাঁচ দিনের পরে শহর কোনোমতে। সেইখানে কোনু হালসিবাগান, ওদের গ্রামের কালো শর্ষেতেলের দোকান সেথায় চালাচ্ছে থুব ভালো।

গেলে সেথায় কাল্র খবর সবাই বলে দেবে—
তার পরে সব সহজ হবে, কী হবে আর ভেবে।
ত্ত্রী বললে, 'কালুদাকে খবরটা এই দিয়ো,
ওদের গাঁয়ের বাদল পালের জাঠতুত ভাই প্রিয়
বিয়ে করতে আসবে আমার ভাইঝি মল্লিকাকে
উনত্তিশে বৈশাথে।'

আষাঢ় ১৩৪৪ শাস্তিনিকেতন



### অচলা বুড়ি

অচলবৃড়ি, মুখখানি তার হাসির রসে ভরা, স্নেহের রসে পরিপক্ক অতিমধুর জরা। ফুলো ফুলো তুই চোখে তার তুই গালে আর ঠোঁটে উছলে-পড়া হৃদয় যেন ঢেউ খেলিয়ে ওঠে। পরিপুষ্ট অঙ্গটি তার, হাতের গড়ন মোটা, কপালে হুই ভুরুর মাঝে উল্কি-আঁকা কোঁটা। গাড়ি-চাপা কুকুর একটা মরতেছিল পথে, সেবা ক'রে বাঁচিয়ে তারে তুলল কোনোমতে। খোড়া কুকুর সেই ছিল তার নিত্যসহচর ; আধপাগলি ঝি ছিল এক, বাডি রালেশ্বর। দাদাঠাকুর বলত, 'বুড়ি, জমল কত টাকা, সঙ্গে ওটা যাবে না তো, বাক্সে রইল ঢাকা— ব্রাহ্মণে দান করতে না চাও নাহ্য় দাও-না ধার। জানোই তো এই অসময়ে টাকার কী দরকার। বুডি হেসে বলে, 'ঠাকুর, দরকার তো আছেই, সেইজন্মে ধার না দিয়ে রাখি টাকা কাছেই।'

সাঁৎরাপাড়ার কায়েতবাড়ির বিধবা এক মেয়ে, এক কালে সে স্থথ ছিল বাপের আদর পেয়ে। বাপ মরেছে, স্বামী গেছে, ভাইরা না দেয় ঠাই— দিন চালাবে এমনতরো উপায় কিছু নাই। শেষকালে সে ক্ষ্ধার দায়ে, দৈন্যদশার লাজে, চলে গেল হাঁসপাতালে রোগীসেবার কাজে।



এর পিছনে বুড়ি ছিল আর ছিল লোক তার কংসারি শীল বেনের ছেলে মুকুন্দ মোক্তার। গ্রামের লোকে ছি-ছি করে, জাতে ঠেলল তাকে— একলা কেবল অচল বুড়ি আদর করে ডাকে। সে বলে, 'তুই বেশ করেছিস যা বলুক-না যেবা, ভিক্ষা মাগার চেয়ে ভালো ছঃখী দেহের সেবা।'

জমিদারের মায়ের প্রাদ্ধ, বেগার খাটার ডাক— রাই ডোমনির ছেলে বললে, কাজের যে নেই ফাঁক, পারবে না আজ যেতে। শুনে কোতলপুরের রাজা বললে, ওকে যে ক'রে হোক দিতেই হবে সাজা। মিশনরির স্কুলে প'ড়ে, কম্পোজিটরের কাজ শিখে সে শহরেতে আয় করেছে ঢের— তাই হবে কি ছোটোলোকের ঘাড-বাঁকানো চাল ! সাক্ষ্য দিল হরিশ মৈত্র, দিল মাখনলাল— ডাক-লুঠের এক মোকদ্দমায় মিথ্যে জড়িয়ে ফেলে গোষ্ঠকে তো চালান দিল সাত বছরের জেলে। ছেলের নামের অপমানে আপন পাড়া ছাড়ি ডোম্নি গেল ভিন গাঁয়েতে পাততে নতুন বাডি। প্রতি মাসে অচলবুড়ি দামোদরের পারে মাস-কাবারের জিনিস নিয়ে দেখে আসত তারে। যখন তাকে খোঁটা দিল গ্রামের শস্তু পিসে 'রাই ডোম্নির 'পরে তোমার এত দর্দ কিসে' বুড়ি বললে, 'যারা ওকে দিল তুঃখরাশি তাদের পাপের বোঝা আমি হালকা করে আসি।

পাতানো এক নাংনি বৃড়ির একজ্বরি জ্বরে ভূগতেছিল স্বরূপগঞ্জে আপন শশুরুঘরে। মেয়েটাকে বাঁচিয়ে তুলল দিন রাত্রি জেগে,
ফিরে এসে আপনি পড়ল রোগের ধাকা লেগে।
দিন ফুরলো, দেব্তা শেষে ডেকে নিল তাকে—
এক আঘাতে মারল যেন সকল পল্লীটাকে।
অবাক হল দাদাঠাকুর, অবাক স্বরূপকাকা—
ডোম্নিকে সব দিয়ে গেছে বুড়ির জমা টাকা।
জিনিসপত্র আর যা ছিল দিল পাগল ঝিকে,
সঁপে দিল তারই হাতে খোঁড়া কুকুরটিকে।
ঠাকুর বললে মাথা নেড়ে, 'অপাত্রে এই দান!
পরলোকের হারালো পথ, ইহলোকের মান।'

[ ? আষাঢ় ] ১৩৪৪ শাস্তিনিকেতন

## হুধিয়া

গয়লা ছিল শিউনন্দন, বিখ্যাত তার নাম,
গোয়ালবাড়ি ছিল যেন একটা গোটা গ্রাম।
গোয়-চরার প্রকাশু ক্ষেত্র, নদীর ওপার চরে,
কলাই শুধু ছিটিয়ে দিত পলি-জমির 'পরে।
জেগে উঠত চারা তারই, গজিয়ে উঠত ঘাস,
ধেরুদলের ভোজ চলত মাসের পরে মাস।
মাঠটা জুড়ে বাঁধা হত বিশ-পঞ্চাশ চালা,
জমত রাখাল ছেলেগুলোর মহোৎসবের পালা।
গোপান্টমীর পর্বদিনে প্রচুর হত দান,
গুরুঠাকুর গা ডুবিয়ে ছধে করত স্নান।
তার থেকে সর ক্ষীর নবনী তৈরি হত কত,
প্রসাদ পেত গাঁয়ে গাঁয়ে গয়লা ছিল যত।

√ বছর তিনেক অনার্ষ্টি, এল মন্বন্তর;
প্রাবণ মাসে শোণনদীতে বান এল তার পর।
ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে গর্জি ছুটল ধারা,
ধরণী চায় শৃত্য-পানে সীমার চিহ্নহারা।
ভেসে চলল গোরু বাছুর, টান লাগল গাছে।
মারুষে আর সাপে মিলে শাখা আকড়ে আছে।
বত্যা যথন নেমে গেল, বৃষ্টি গেল থামি—
আকাশ জুড়ে দৈত্য-দেবের ঘুচল সে পাগলামি।
শিউনন্দন দাঁড়ালো তার শৃত্য ভিটেয় এসে—
তিনটে শিশুর ঠিকানা নেই, স্ত্রী গেছে তার ভেসে।



চুপ করে সে রইল বসে, বুদ্ধি পায় না খুঁ জি;
মনে হল সব কথা তার হারিয়ে গেল বুঝি।
ছেলেটা তার ভীষণ জোয়ান, সামরু বলে তাকে;
এক-গলা এই জলে-ডোবা সকল পাড়াটাকে
মথন করে ফিরে ফিরে তিনটে গোরু নিয়ে
ঘরে এসে দেখলে, ছ হাত চোখে ঢাকা দিয়ে
ইপ্তদেবকে শ্বরণ ক'রে নড়ছে বাপের মুখ;
তাই দেখে ওর একেবারে জ্লে উঠল বুক—
বলে উঠল, 'দেব তাকে তোর কেন মরিস ডাকি?
তার দয়াটা বাঁচিয়ে যেটুক আজও রইল বাকি
ভার নেব তার নিজের 'পরেই, ঘটুক-নাকো যাই আর,
এর বাড়া তো সর্বনাশের সম্ভাবনা নাই আর।'

এই বলে সে বাড়ি ছেড়ে পাঁকের পথে ঘুরে
চিহ্ন-দেওয়া নিজের গোরু অনেক দূরে দূরে
গোটা পাঁচেক খোঁজ পেয়ে তার আনলে তাদের কেড়ে,
মাথা ভাঙবে ভয় দেখাতেই সবাই দিল ছেড়ে।
ব্যাবসাটা ফের শুরু করল নেহাত গরিব চালে,
আশা রইল উঠবে জেগে আবার কোনোকালে।

এ দিকেতে প্রকাশু এক দেনার অজগরে
একে একে গ্রাস করছে যা আছে তার ঘরে।
একটু যদি এপেনীয় আবার পিছন দিকে ঠেলে,
দেনা পাওনা দিনরাত্রি জোয়ার-ভাঁটা খেলে।
মাল তদন্ত করতে এল ছনিয়াচাঁদ বেনে,
দশ বছরের ছেলেটাকে সঙ্গে করে এনে।
ছেলেটা ওর জেদ ধরেছে— ঐ স্থধিয়া গাই
পুষবে ঘরে আপন ক'রে ঐটে নেহাত চাই।
সামক বলে, 'তোমার ঘরে কী ধন আছে কত
আমাদের এই স্থধিয়াকে কিনে নেবার মতো ?
ও যে আমার মানিক, আমার সাত রাজার ঐ ধন,
আর যা আমার যায় সবই যাক, ছঃখিত নয় মন।
মৃত্যুপারের থেকে ও যে ফিরেছে মোর কাছে,
এমন বন্ধু তিন ভুবনে আর কি আমার আছে!'

বাপের কানে কী বললে সেই ছনিচাঁদের ছেলে, জেদ বেড়ে ড়ার গেল বুঝি যেমনি বাধা পেলে। শেঠজি বলে মাথা নেড়ে, 'ছই-চারি মাস যেতেই ঐ সুধিয়ার গতি হবে আমার গোয়ালেতেই।'



কালোয় সাদায় মিশোল বরন, চিকন নধর দেহ, সর্ব অঙ্গে ব্যাপ্ত যেন রাশীকৃত স্নেহ। আকাল এখন, সামক নিজে তুইবেলা আধ-পেটা; স্থিয়াকে খাওয়ানো চাই যখনি পায় যেটা। দিনের কাজের অবসানে গোয়ালঘরে ঢুকে ব'কে যায় সে গাভীর কানে যা আসে তার মুখে। কারো 'পরে রাগ সে জানায়, কখনো সাবধানে গোপন খবর থাকলে কিছু জানায় কানে কানে। স্থিয়া সব দাঁড়িয়ে শোনে কানটা খাড়া ক'রে, বুঝি কেবল ধ্বনির সুখে মন ওঠে তার ভরে।

সামক যখন ছোটো ছিল পালোয়ানের পেশা ইচ্ছা করেছিল নিতে, ঐ ছিল তার নেশা। খবর পেল, নবাববাড়ি কুস্তিগিরের দল পাল্লা দেবে— সামরু শুনে অসহা চঞ্চল। বাপকে ব'লে গেল ছেলে, 'কথা দিচ্ছি শোনো, এক হপ্তার বেশি দেরি হবে না কখ্খোনো ! ফিরে এসে দেখতে পেলে, স্থধিয়া তার গাই (मर्घ निरम्राह ছाल-वाल, গোয়ালঘরে নাই। যেমনি শোনা অমনি ছুটল, ভোজালি তার হাতে, তুনিচাঁদের গদি যেথায় নাজির-মহল্লাতে। 'কীরে সামরু, ব্যাপারটা কী' শেঠজি শুধায় তাকে। সামরু বলে 'ফিরিয়ে নিতে এলুম স্থধিয়াকে।' শেঠ বললে, 'পাগল নাকি, ফিরিয়ে দেব তোরে, পরশু ওকে নিয়ে এলুম ডিক্রিজারি করে। 'স্বধিয়া রে' 'স্বধিয়া রে' সামরু দিল হাঁক, পাড়ার আকাশ পেরিয়ে গেল বজ্রমন্দ্র ডাক। চেনা স্থরের হাম্বা ধ্বনি কোথায় জেগে উঠে, দড়ি ছিঁড়ে স্থধিয়া ঐ হঠাৎ এল ছুটে। ত্ব চোখ বেয়ে ঝরছে বারি, অঙ্গটি তার রোগা, অন্নপানে দেয় নি সে মুখ, অনশনে-ভোগা। (সামক ধরল জড়িয়ে গলা, বললে, 'নাই রে ভয়, আমি থাকতে দেখব এখন কে তোরে আর লয়।— তোমার টাকায় ত্বনিয়া কেনা, শেঠ ত্বনিচাঁদ, তবু এই সুধিয়া একলা নিজের, আর কারো নয় কভু। আপন ইচ্ছামতে যদি তোমার ঘরে থাকে তবে আমি এই মুহূর্তে রেখে যাব তাকে।'

চোখ পাকিয়ে কয় ছনিচাঁদ, 'পশুর আবার ইচ্ছে! গয়লা তুমি, তোমার কাছে কে উপদেশ নিচ্ছে! গোল কর তো ডাকব পুলিস।' সামরু বললে, 'ডেকো। ফাঁসি আমি ভয় করি নে, এইটে মনে রেখো। দশ বছরের জেল খাটব, ফিরব তো তার পর, সেই কথাটাই ভেবো বসে, আমি চললেম ঘর।'

আষাঢ় ১৩৪৪ শাস্তিনিকেতন

#### মাধো

রায়বাহাত্বর কিষনলালের স্থাকরা জগন্নাথ, সোনারুপোর সকল কাজে নিপুণ তাহার হাত। আপন বিভা শিখিয়ে মান্তুষ করবে ছেলেটাকে এই আশাতে সময় পেলেই ধরে আনত তাকে; বসিয়ে রাখত চোখের সামনে. জোগান দেবার কাজে লাগিয়ে দিত যথন তখন : আবার মাঝে মাঝে ছোটো মেয়ের পুতৃল-থেলার গয়না গড়াবার ফর্মাশেতে খাটিয়ে নিত: আগুন ধরাবার সোনা গলাবার কর্মে একটুথানি ভুলে চড়-চাপড়টা পড়ত পিঠে, টান লাগাত চুলে। স্থযোগ পেলেই পালিয়ে বেড়ায় মাধো যে কোন্খানে ঘরের লোকে খুঁজে ফেরে রুথাই সন্ধানে। শহরতলির বাইরে আছে দিঘি সাবেক-কেলে সেইখানে সে জোটায় যত লক্ষ্মীছাড়া ছেলে। গুলিডাণ্ডা খেলা ছিল, দোলনা ছিল গাছে, জানা ছিল যেথায় যত ফলের বাগান আছে। মাছ ধরবার ছিপ বানাত, সিম্বভালের ছড়ি; টাট্টুযোড়ার পিঠে চড়ে ছোটাত দড়্বড়ি।

কুকুরটা তার সঙ্গে থাকত, নাম ছিল তার বটু—
গিরগিটি আর কাঠবেড়ালি তাড়িয়ে ফেরায় পটু।
শালিথ পাথির মহলেতে মাধাের ছিল যশ,
ছাতুর গুলি ছড়িয়ে দিয়ে করত তাদের বশ।
বেগার দেওয়ার কাজে পাড়ায় ছিল না তার মতাে,
বাপের শিক্ষানবিশিতেই কুঁড়েমি তার যত।

কিষনলালের ছেলে, তারে ছলাল ব'লে ডাকে—
পাড়াসুদ্ধ ভয় করে এই বাঁদর ছেলেটাকে।
বড়োলোকের ছেলে ব'লে গুমর ছিল মনে,
অত্যাচারে তারই প্রমাণ দিত সকল খনে।
বটুর হবে সাঁতারখেলা, বটু চলছে ঘাটে,
এসেছে যেই ছলালচাঁদের গোলা খেলার মাঠে
অকারণে চাবুক নিয়ে ছলাল এল তেড়ে;
মাধো বললে, 'মারলে কুকুর ফেলব তোমায় পেড়ে।'
উচিয়ে চাবুক ছলাল এল, মানল নাকো মানা,
চাবুক কেড়ে নিয়ে মাধো করলে ছ-তিন-খানা।
দাঁড়িয়ে রইল মাধো, রাগে কাঁপছে খরোখরো—
বললে, 'দেখব সাধ্য তোমার, কী করবে তা করো।'
ছলাল ছিল বিষম ভীতু, বেগ শুধু তার পায়ে—
নামের জোরেই জোর ছিল তার, জোর ছিল না গায়ে।

দশ-বিশ-জন লোক লাগিয়ে বাপ আনলে ধরে, মাধোকে এক খাটের খুরোয় বাঁধল কষে জোরে। বললে, 'জানিস নেকো, বেটা, কাহার অন্ন ধারিস! এত বড়ো বুকের পাটা, মনিবকে তৃই মারিস! আছ বিকালে হাটের মধ্যে হিঁচড়ে নিয়ে তোকে ছলাল স্বয়ং মারবে চাবুক, দেখবে সকল লোকে।' মনিববাড়ির পেয়াদা এল দিন হল যেই শেষ। দেখলে দড়ি আছে পড়ি, মাধো নিরুদ্দেশ। মাকে শুধায়, 'এ কী কাশু।' মা শুনে ক্য়, 'নিজে আপন হাতে বাঁধন তাহার আমিই খুলেছি যে। মাধো চাইল চলে যেতে; আমি বললেম, যেয়ো, এমন অপমানের চেয়ে মরণ ভালো সেও।' স্বামীর 'পরে হানল দৃষ্টি দারুণ অবজ্ঞার; বললে, 'তোমার গোলামিতে ধিক্ সহস্রবার।"

পেরোলো বিশ-পঁচিশ বছর; বাংলাদেশে গিয়ে আপন জাতের মেয়ে বেছে মাধাে করল বিয়ে। ছেলে মেয়ে চলল বেড়ে, হল সে সংসারী; কোন্থানে এক পাটকলে সে করতেছে সর্দারি। এমন সময় নরম যখন হল পাটের বাজার মাইনে ওদের কমিয়ে দিতেই, মজুর হাজার হাজার ধর্মঘটে বাঁধল কোমর; সাহেব দিল ডাক—বললে, 'মাধাে, ভয় নেই তাের আলগােছে ভূই থাক্। দলের সঙ্গে যোগ দিলে শেষ মরবি-যে মার খেয়ে।' মাধাে বললে, 'মরাই ভালাে এ বেইমানির চেয়ে।' শেষ পালাতে পুলিস নামল, চলল গুঁতােগাঁতা; কারাে পড়ল হাতে বেড়ি, কারাে ভাঙল মাথা। মাধাে বললে, 'সাহেব, আমি বিদায় নিলেম কাজে, অপমানের অন্ধ আমার সহা হবে না যে।'



চলল সেথায় যে দেশ থেকে দেশ গেছে তার মুছে—
মা মরেছে, বাপ মরেছে, বাঁধন গেছে ঘুচে।
পথে বাহির হল ওরা ভরসা বুকে আঁটি—
ছেঁড়া শিকড় পাবে কি আর পুরোনো তার মাটি।

শ্রাবণ ১৩৪৪

## আতার বিচি

আতার বিচি নিজে পুঁতে পাব তাহার ফল দেখব ব'লে ছিল মনে বিষম কৌতূহল।

তথন আমার বয়স ছিল নয়. অবাক লাগত কিছুর থেকে কেন কিছুই হয়। দোতলাতে পড়ার ঘরের বারান্দাটা বড়ো, ধুলো বালি একটা কোণে করেছিলুম জড়ো। সেথায় বিচি পুঁতেছিলুম অনেক যত্ন করে, 'গাছ বুঝি আজ দেখা দেবে' ভেবেছি রোজ ভোরে। বারান্দাটার পূর্বধারে টেবিল ছিল পাতা, সেইখানেতে পড়া চলত— পুঁথিপত্ৰ খাতা রোজ সকালে উঠত জমে হুর্ভাবনার মতো: পড়া দিতেন, পড়া নিতেন মাস্টার মন্মথ। পডতে পডতে বারে বারে চোখ যেত এ দিকে. গোল হত সব বানানেতে, ভুল হত সব ঠিকে। অধৈর্য অসহা হত, খবর কে তার জানে কেন আমার যাওয়া-আসা ঐ কোণটার পানে। তু মাস গেল, মনে আছে, সেদিন শুক্রবার-



অঙ্কুরটি দেখা দিল নবীন সুকুমার। অন্ধ-ক্ষার বারান্দাতে চুন-সুর্কির কোণে অপূর্ব সে দেখা দিল, নাচ লাগালো মনে। আমি তাকে নাম দিয়েছি আতা গাছের থুকু— ক্ষণে ক্ষণে দেখতে যেতেম, বাড়ল কভটুকু। **छिन वार्मिट क्रिक्सि एक नमग्र हरन कात्र,** এ জায়গাতে স্থান নাহি ওর করত আবিষ্কার। কিন্তু যেদিন মাস্টার ওর দিলেন মৃত্যুদণ্ড, কচিকচি পাতার কুঁড়ি হল খণ্ড খণ্ড, আমার পড়ার ত্রুটির জন্মে দায়ী করলেন ওকে, বুক যেন মোর ফেটে গেল— অঞ ঝরল চোখে। मामा वलालन, की **পাগ**लांगि, भान-वांधारना মেঝে, হেথায় আতার বীজ লাগানো ঘোর বোকামি এ যে আমি ভাবলুম সারা দিনটা বুকের ব্যথা নিয়ে, বডোদের এই জোর খাটানো অক্যায় নয় কি এ! মূর্থ আমি ছেলেমানুষ, সত্য কথাই সে তো— একটু সবুর করলেই তা আপনি ধরা যেত।

শ্রাবণ : ৩৪৪

### মাকাল

গোরবর্ণ নধর দেহ, নাম ঐীযুক্ত রাখাল,
জন্ম তাহার হয়েছিল, সেই যে-বছর আকাল।
গুরুমশায় বলেন তারে,
'বৃদ্ধি যে নেই একেবারে;
দ্বিতীয়ভাগ করতে সারা ছ'মাস ধরে নাকাল।'
রেগেমেগে বলেন, 'বাঁদর, নাম দিন্তু তোর মাকাল।'

নামটা শুনে ভাবলে প্রথম বাঁকিয়ে যুগল ভুরু;
তার পর সে বাড়ি এসে নৃত্য করলে শুরু।
হঠাৎ ছেলের মাতন দেখি
সবাই তাকে শুধায়, এ কী!
সকলকে সে জানিয়ে দিল, নাম দিয়েছেন গুরু—
নতুন নামের উৎসাহে তার বক্ষ তুরুতুরু।

কোলের 'পরে বসিয়ে দাদা বললে কানে-কানে,
'গুরুমশায় গাল দিয়েছেন, বুঝিস নে তার মানে!'
রাখাল বলে, 'কখ্খোনো না,
মা যে আমায় বলেন সোনা,
সেটা তো গাল নয় সে কথা পাড়ার সবাই জানে।
আচ্ছা, তোমায় দেখিয়ে দেব, চলো তো এখানে।'



টেনে নিয়ে গেল তাকে পুকুর-পাড়ের কাছে, বেড়ার 'পরে লতায় যেথা মাকাল ফ'লে আছে। বললে, 'দাদা সত্যি বোলো, সোনার চেয়ে মন্দ হল ? তুমি শেষে বলতে কি চাও গাল ফলেছে গাছে ?' 'মাকাল আমি' ব'লে রাখাল তু হাত তুলে নাচে।

দোয়াত কলম নিয়ে ছোটে, খেলতে নাহি চায় ;
লেখাপড়ায় মন দেখে মা অবাক হয়ে যায়।
থাবার বেলায় অবশেষে
দেখে ছেলের কাণ্ড এসে—
মেঝের 'পরে ঝুঁ কে প'ড়ে খাতার পাতাটায়
লাইন টেনে লিখছে শুধু— মাকালচন্দ্র রায়।

৮ ডিদেম্বর ১৯৯১

## পাথরপিণ্ড

সাগরতীরে পাথর-পিগু ঢুঁ মারতে চায় কাকে,
বৃঝি আকাশটাকে।
শাস্ত আকাশ দেয় না কোনো জবাব—
পাথরটা রয় উচিয়ে মাথা, এমনি সে তার স্বভাব।
হাতের কাছেই আছে সমুদ্রটা
অহংকারে তারই সঙ্গে লাগত যদি ওটা
এমনি চাপড় খেত, তাহার ফলে
হুড়্মুড়িয়ে ভেঙেচুরে পড়ত অগাধ জলে।
ঢুঁ-মারা এই ভঙ্গীখানা কোটি বছর থেকে
ব্যঙ্গ ক'রে কপালে তার কে দিল ঐ এঁকে।
পণ্ডিতেরা তার ইতিহাস বের করেছেন খুঁজি—
শুনি তাহা, কতক বৃঝি, নাইবা কতক বৃঝি।

অনেক যুগের আগে

একটা সে কোন্ পাগলা বাষ্প আগুন-ভরা রাগে

মা ধরণীর বক্ষ হতে ছিনিয়ে বাঁধন-পাশ

জ্যোতিঙ্কদের উর্ধ্ব পাড়ায় করতে গেল বাস।
বিদ্রোহী সেই ছুরাশা তার প্রবল শাসন-টানে

আছাড় খেয়ে পড়ল ধরার পানে।
লাগল কাহার শাপ,
হারালো তার ছুটোছুটি, হারালো তার তাপ।
দিনে দিনে কঠিন হয়ে ক্রমে
আড়ুষ্ট এক পাধর হয়ে কথন গেল জমে।



আজকে যে ওর অন্ধ নয়ন, কাতর হয়ে চায়
সন্মুখে কোন্ নিঠুর শৃত্যতায়।
স্তম্ভিত চীংকার সে যেন, যন্ত্রণা নির্বাক্,
যে যুগ গেছে তার উদ্দেশে কণ্ঠহারার ডাক।
আগুন ছিল পাখায় যাহার আজ মাটি-পিঞ্জরে
কান পেতে সে আছে ঢেউয়ের তরল কলম্বরে।
শোনার লাগি ব্যগ্র তাহার ব্যর্থ বধিরতা
হেরে-যাওয়া সে যৌবনের ভূলে-যাওয়া কথা

জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ আলমোড়া



### তালগাছ

বেড়ার মধ্যে একটি আমের গাছে
গন্তীরতায় আসর জমিয়ে আছে।
পরিতৃপ্ত মূর্তিটি তার তৃপ্ত চিকন পাতায়,
ছপুরবেলায় একট্থানি হাওয়া লাগছে মাথায়।
মাটির সঙ্গে মুখোমুখি ঘাসের আঙিনাতে
সঙ্গিনী তার শ্যামল ছায়া, আঁচলখানি পাতে।
গোরু চরে রৌজছায়ায় সারা প্রহর ধরে;
খাবার মতো ঘাস বেশি নেই, আরাম শুধুই চ'রে।
পেরিয়ে বেড়া ঐ যে তালের গাছ,
নীল গগনে ক্ষণে ক্ষণে দিচ্ছে পাতার নাচ।

আশেপাশে তাকায় না সে, দূরে-চাওয়ার ভঙ্গী,
এমনিতরো ভাবটা যেন নয় সে মাটির সঙ্গী।
ছায়াতে না মেলায় ছায়া বসস্ত-উৎসবে,
বায়না না দেয় পাখির গানের বনের গীতরবে।
তারার পানে তাকিয়ে কেবল কাটায় রাত্রিবেলা,
জোনাকিদের 'পরে যে তার গভীর অবহেলা।
উলঙ্গ স্থদীর্ঘ দেহে সামান্ত সম্বলে
তার যেন ঠাঁই উর্ধে বাহু সন্ন্যাসীদের দলে।

১৩|৬|**৩৭** আলমোড়া



# শনির দশা

আধবুড়ো ঐ মানুষটি মোর নয় চেনা—
একলা বসে ভাবছে কিংবা ভাবছে না,
মুখ দেখে ওর সেই কথাটাই ভাবছি,
মনে মনে আমি যে ওর মনের মধ্যে নাবছি।

বুঝিবা ওর মেঝোমেয়ে পাতা ছয়েক ব'কে মাথার দিব্যি দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল ওকে। উমারানীর বিষম স্নেহের শাসন, জানিয়েছিল চতুর্থীতে খোকার অন্নপ্রাশন— জিদ ধরেছে, হোক-না যেমন ক'রেই আসতে হবে শুক্রবার কি শনিবারের ভোরেই। আবেদনের পত্র একটি লিখে পাঠিয়েছিল বুড়ো তাদের কর্তাবাবৃটিকে। বাবু বললে, 'হয় কখনো তা কি, মাস-কাবারের ঝুড়িঝুড়ি হিসাব লেখা বাকি, সাহেব শুনলে আগুন হবে চ'টে, ছুটি নেবার সময় এ নয় মোটে। মেয়ের ছঃখ ভেবে বুড়ো বারেক ভেবেছিল কাজে জবাব দেবে। সুবৃদ্ধি তার কইল কানে রাগ গেল যেই থামি, আসন্ন পেন্সনের আশা ছাড়াটা পাগলামি। নিজেকে সে বললে, 'গুরে, এবার না হয় কিনিস ছোটোছেলের মনের মতো একটা-কোনে। জিনিস যেটার কথাই ভেবে দেখে দামের কথায় শেষে वांश्राय रिंग्क अस्त । শেষকালে ওর পড়ল মনে জাপানি ঝুমঝুমি, দেখলে খুশি হয়তো হবে উমি।

দেখলে খুশি হয়তো হবে উমি।
কেইবা জানবে দামটা যে তার কত,
বাইরে থেকে ঠিক দেখাবে খাঁটি রুপোর মতো।
এমনি করে সংশয়ে তার কেবলই মন ঠেলে,
হাঁ-না নিয়ে ভাব্নাস্রোতে জোয়ার-ভাঁটা খেলে।

রোজ সে দেখে টাইম্টেবিলখানা,
ক'দিন থেকে ইস্টিশনে প্রত্যহ দেয় হানা।
সামনে দিয়ে যায় আসে রোজ মেল,
গাড়িটা তার প্রত্যহ হয় ফেল।
চিস্তিত ওর মুখের ভাবটা দেখে
এমনি একটা ছবি মনে নিয়েছিলেম এঁকে।

কৌতৃহলে শেষে

একট্থানি উস্থুসিয়ে একট্থানি কেশে
শুধাই তারে ব'সে তাহার কাছে,
'কী ভাবতেছেন, বাড়িতে কি মন্দ থবর আছে ?'

বললে বুড়ো, 'কিচ্ছুই নয়, মশায়,

আসল কথা— আছি শনির দশায়।
তাই ভাবছি কী করা যায় এবার
ঘোড়দৌড়ে দশটি টাকা বাজি ফেলে দেবার।
আপনি বলুন, কিনব টিকিট আজ কি।'

আমি বললেম, 'কাজ কী ?'
রাগে বুড়োর গরম হল মাথা;
বললে, 'থামো, ঢের দেখেছি পরামর্শদাতা!
কেনার সময় রইবে না আর আজিকার এই দিন বৈ!
কিনব আমি, কিনব আমি, যে ক'রে হোক কিনবই।'

৪**৷৬৷৩**৭ **আলমো**ডা

## রিক্ত

বইছে নদী বালির মধ্যে, শৃত্য বিজন মাঠ,
নাই কোনো ঠাঁই ঘাট।
অল্প জলের ধারাটি বয়, ছায়া দেয় না গাছে,
গ্রাম নেইকো কাছে!
কক্ষ হাওয়ায় ধরার বুকে স্ক্ষ কাঁপন কাঁপে
চোখ-ধাঁধানো তাপে।
কোথাও কোনো শব্দ-যে নেই তারই শব্দ বাজে
বাাঁ-বাাঁ ক'রে সারাত্বপুর দিনের বক্ষোমাঝে।
আকাশ যাহার একলা অতিথ শুদ্ধ বালুর স্থূপে
দিগ্বধু রয় অবাক হয়ে বৈরাগিণীর রূপে।

দূরে দূরে কাশের ঝোপে শরতে ফুল ফোটে,
বৈশাথে ঝড় ওঠে।
আকাশ ব্যেপে ভূতের মাতন বালুর ঘূর্ণি ঘোরে;
নোকো ছুটে আসে না তো সামাল সামাল ক'রে।
বর্ষা হলে বতা নামে দূরের পাহাড় হতে,

কুল-হারানো স্রোতে
জলে স্থলে হয় একাকার— দমকা হওয়ার বেগে
সওয়ার যেন চাব্ক লাগায় দৌড়-দেওয়া মেঘে।
সারা বেলাই রৃষ্টিধারা ঝাপট লাগায় যবে
মেঘের ডাকে স্থর মেশে না ধেমুর হাম্বারবে।
থেতের মধ্যে কল্কলিয়ে ঘোলা স্রোতের জল
ভাসিয়ে নিয়ে আসে না তো শ্রাগুলির মাঝে
তীরে তীরে প্রদীপ জলে না যে—

সমস্ত নিঃঝুম জাগাও নেই কোনোখানে, কোখাও নেই ঘুম।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ আলুমোডা

## বাদাবাড়ি

এই শহরে এই তো প্রথম আসা।
আড়াইটা রাত, খুঁজে বেড়াই কোন্ ঠিকানায় বাসা।
লগ্ঠনটা ঝুলিয়ে হাতে আন্দাজে যাই চলি,
অজগরের ভূতের মতন গলির পরে গলি।

ধাঁধাঁ ক্রমেই বেড়ে ওঠে, এক জায়গায় থেমে দেখি পথে বাঁ দিক থেকে ঘাট গিয়েছে নেমে। আধার-মুখোষ-পরা বাড়ি সামনে আছে খাড়া; হাঁ-করা-মুখ হুয়ারগুলো, নাইকো শব্দসাড়া। চৌতলাতে একটা ধারে জানলাখানার ফাঁকে প্রদীপশিখা ছুঁচের মতো বিঁধছে আধারটাকে।

বাকি মহল যত

কালো মোটা ঘোমটা-দেওয়া দৈত্যনারীর মতো।
বিদেশীর এই বাসাবাড়ি— কেউবা কয়েক মাস
এইখানে সংসার পেতেছে, করছে বসবাস;
কাজকর্ম সাঙ্গ করি কেউবা কয়েক দিনে
চুকিয়ে ভাড়া কোন্খানে যায়, কেই বা তাদের চিনে।



স্থাই আমি, 'আছ কি কেউ, জায়গা কোথায় পাই ?'
মনে হল জবাব এল, 'আমরা নাই না ই ।'
সকল হয়োর জানলা হতে, যেন আকাশ জুড়ে
বাঁকে বাঁকে রাতের পাখি শৃত্যে চলল উড়ে।
একসঙ্গে চলার বেগে হাজার পাখা তাই
অন্ধকারে জাগায় ধ্বনি, 'আমরা নাই না ই ।'
আমি স্থাই, 'কিসের কাজে এসেছ এইখানে ?'
জবাব এল, 'সেই কথাটা কেহই নাহি জানে।
যুগে যুগে বাড়িয়ে চলি নেই-হওয়াদের দল,
বিপুল হয়ে ওঠে যখন দিনের কোলাহল
সকল কথার উপরেতে চাপা দিয়ে যাই—
না ই, না ই, না ই।'

পরের দিনে সেই বাড়িতে গেলাম সকালবেলা—
ছেলেরা সব পথে করছে লড়াই-লড়াই খেলা,
কাঠি হাতে তুই পক্ষের চলছে ঠকাঠিক।
কোণের ঘরে তুই বুড়োতে বিষম বকাবকি—
বাজিখেলায় দিনে দিনে কেবল জেতা হারা,
দেনা-পাওনা জমতে থাকে, হিসাব হয় না সারা।
গন্ধ আসছে রাম্মবেরে, শন্দ বাসন-মাজার;
শৃত্য ঝুড়ি তুলিয়ে হাতে ঝি চলেছে বাজার।
একে একে এদের সবার মুখের দিকে চাই,
কানে আসে রাত্রিবেলার 'আমরা নাই নাই।'

৯।৬।৩**৭** আলমোড়া

#### আকাশ

শিশুকালের থেকে আকাশ আমার মুখে চেয়ে একলা গেছে ডেকে।

> দিন কাটত কোণের ঘরে দেয়াল দিয়ে ঘেরা কাছের দিকে সর্বদা মুখ-ফেরা; তাই স্থাদুরের পিপাসাতে

অতৃপ্ত মন তপ্ত ছিল। লুকিয়ে যেতেম ছাতে, চুরি করতেম আকাশ-ভরা সোনার-বরন ছুটি,

নীল অমৃতে ডুবিয়ে নিতেম ব্যাকুল চক্ষু ছটি। ছপুর রৌদ্রে স্থদ্র শৃত্যে আরু কোনো নেই পাথি,

কেবল একটি সঙ্গীবিহীন চিল উড়ে যায় ডাকি
নীল অদৃশ্যপানে;

আকাশপ্রিয় পাখি ওকে আমার হৃদয় জানে। স্তব্ধ ডানা প্রথর আলোর বুকে

যেন সে কোন্ যোগীর ধেয়ান মুক্তি-অভিমুখে। তীক্ষ তীব্র স্থর

> সৃক্ষ হতে সৃক্ষ হয়ে দূরের হতে দূর ভেদ করে যায় চলে।

বৈরাগী ঐ পাখির ভাষা মন কাঁপিয়ে তোলে।



আলোর সঙ্গে আকাশ যেথায় এক হয়ে যায় মিলে
শুল্রে এবং নীলে
তীর্থ আমার জেনেছি সেইখানে
অতল নীরবতার মাঝে অবগাহন-স্নানে।
আবার যখন ঝঞ্চা, যেন প্রকাশু এক চিল
এক নিমেষে ছোঁ মেরে নেয় সব আকাশের নীল,
দিকে দিকে ঝাপটে বেড়ায় স্পর্ধাবেগের ডানা,
মানতে কোথাও চায় না কারো মানা,
বারে বারে তড়িংশিখার চঞ্চু-আঘাত হানে
অদৃশ্য কোন্ পিঞ্জরটার কালো নিষেধ-পানে,
আকাশে আর ঝড়ে
আমার মনে সব-হারানো ছুটির মূর্তি গড়ে
তাই তো খবর পাই—
শাস্তি সেও মুক্তি, আবার অশাস্তিও তাই।

৯৷৬৷৩৭ আলমোডা



#### খেলা

এই জগতের শক্ত মনিব সয় না একটু ক্রেটি,
যেমন নিত্য কাজের পালা তেমনি নিত্য ছুটি।
বাতাসে তার ছেলেখেলা, আকাশে তার হাসি,
সাগর জুড়ে গদ্গদ ভাষ বৃদ্বুদে যায় ভাসি।
ঝরনা ছোটে দ্রের ডাকে পাথরগুলো ঠেলে—
কাজের সঙ্গে নাচের খেয়াল কোথার থেকে পেলে।
ঐ হোথা শাল, পাঁচশো বছর মজ্জাতে ওর ঢাকা—
গন্তীরতায় অটল যেমন, চঞ্চলতায় পাকা।
মজ্জাতে ওর কঠোর শক্তি, বকুনি ওর পাতায়—
ঝড়ের দিনে কী পাগলামি চাপে যে ওর মাথায়।
ফুলের দিনে গন্ধের ভোজ অবাধ সারাক্ষণ,
ডালে ডালে দখিন হাওয়ার বাঁধা নিমন্ত্রণ।

কাজ ক'রে মন অসাড় যখন মাথা যাচ্ছে ঘুরে হিমালয়ের খেলা দেখতে এলেম অনেক দুরে। এসেই দেখি নিষেধ জাগে কুহেলিকার স্থূপে, গিরিরাজের মুখ ঢাকা কোন্ স্থুগন্তীরের রূপে। রাত্তিরে যেই বৃষ্টি হল, দেখি সকালবেলায় ঢাদরটা ওর কাজে লাগে চাদর-খোলার খেলায়। ঢাকার মধ্যে ঢাপা ছিল কৌতুক একরাশি, প্রকাণ্ড এক হাসি।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ আলমোডা

## ছবি-অঁাকিয়ে

ছবি আঁকার মানুষ ওগো পথিক চিরকেলে, চলছ তুমি আশেপাশে দৃষ্টির জাল ফেলে; পথ-চলা সেই দেখাগুলো লাইন দিয়ে এঁকে পাঠিয়ে দিলে দেশ-বিদেশের থেকে। যাহা-তাহা যেমন-তেমন আছে কতই কী যে, তোমার চোখে ভেদ ঘটে নাই চণ্ডালে আর দিজে। ঐ যে গরিবপাড়া, আর-কিছু নেই ঘেঁষাঘেঁষি কয়টা কুটীর ছাড়া। তার ও পারে শুধু চৈত্রমাসের মাঠ করছে ধু ধু। এদ্রের পানে চক্ষু মেলে কেউ কভু কি দাঁড়ায় ? ইচ্ছে ক'রে এ ঘরগুলোর ছায়া কি কেউ মাড়ায় ? তুমি বললে, দেখার ওরা অযোগ্য নয় মোটে; সেই কথাটিই তূলির রেখায় তক্ষনি যায় রটে। হঠাৎ তখন ঝেঁকে উঠে আমরা বলি, তাই তো, দেখার মতোই জিনিস বটে, সন্দেহ তার নাই তো। ঐযে কারা পথে চলে, কেউ করে বিশ্রাম, নেই বললেই হয় ওরা সব, পোঁছে না কেউ নাম— তোমার কলম বললে, ওরা খুব আছে এই জেনো। অমনি বলি, তাই বটে তো, সবাই চেনো-চেনো। ওরাই আছে, নেইকো কেবল বাদশা কিংবা নবাব: এই ধরণীর মাটির কোলে থাকাই ওদের স্বভাব। অনেক খরচ ক'রে রাজা আপন ছবি আঁকায়, তার পানে কি রুসিক লোকে কেউ কখনো তাকায় গ



সে-সব ছবি সাজে-সজ্জায় বোকার লাগায় ধাঁধাঁ, আর এরা সব সভ্যি মানুষ সহজ রূপেই বাঁধা।

ওগো চিত্রী, এবার ভোমার-কেমন খেয়াল এ যে, এঁকে বসলে ছাগল একটা উচ্চপ্রবা ত্যেজে। জন্ধটা তো পায় না খাতির হঠাৎ চোখে ঠেকলে, সবাই ওঠে হাঁ হাঁ ক'রে সবজি-ক্ষেতে দেখলে। আজ তুমি তার ছাগ্লামিটা ফোটালে যেই দেহে এক মুহুর্তে চমক লেগে বলে উঠলেম, কে হে! ওরে ছাগলওয়ালা, এটা তোরা ভাবিস কার— আমি জানি একজনের এই প্রথম আবিদার।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ আনুমোডা



# ্ অ্জয় নদী

এক কালে এই অজয়নদী ছিল যখন জেগে

শোতের প্রবল বেগে

পাহাড় থেকে আনত সদাই ঢালি

আপন জোরের গর্ব ক'রে চিকন-চিকন বালি।

অচল বোঝা কাড়িয়ে দিয়ে যখন ক্রমে ক্রমে

জোর গেল তার কমে,

নদীর আপন আসন বালি নিল হরণ করে,

নদী গেল পিছন-পানে সরে;

অস্কুচরের মতো

রইল তখন আপন বালির নিত্য-অমুগত।

কেবল যখন বর্ষা নামে ঘোলা জলের পাকে
বালির প্রতাপ ঢাকে।
পূর্বযুগের আক্ষেপে তার ক্ষোভের মাতন আসে,
বাঁধন-হারা ঈর্ষা ছোটে সবার সর্বনাশে।
আকাশেতে গুরুগুরু মেঘের ওঠে ডাক,
বুকের মধ্যে ঘুরে ওঠে হাজার ঘূর্ণিপাক।
তার পরে আশিনের দিনে শুত্রতার উৎসবে
স্থর আপনার পায় না খুঁজে শুত্র আলোর স্তবে।,
দূরের তীরে কাশের দোলা, শিউলি ফুটে দূরে,
শুক্ষ বুকে শরৎ নামে বালিতে রোদ্গুরে।
চাঁদের কিরণ পড়ে যেথায় একটু আছে জল
যেন বন্ধ্যা কোন্ বিধ্বার লুটানো অঞ্চল।
নিঃস্ব দিনের লজ্জা সদাই বহন করতে হয়,
আপনাকে হায় হারিয়ে-ফেলা অকীর্তি অজয়।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ আলমোডা

## পিছু-ডাকা

যখন দিনের শেষে
চেয়ে দেখি সমুখপানে সূর্য ডোবার দেশে
মনের মধ্যে ভাবি—
অস্তসাগর-তলায় গেছে নাবি
অনেক সূর্য-ডোবার সঙ্গে অনেক আনাগোনা,
অনেক দেখাশোনা,
অনেক কীর্তি, অনেক মূর্তি, অনেক দেবালয়,
শক্তিমানের অনেক পরিচয়।
তাদের হারিয়ে যাওয়ার ব্যথার টান লাগে না মনে,
কিস্কু যখন চেয়ে দেখি সামনে সবুজ বনে



ছায়ায় চরছে গোরু,
মাঝ দিয়ে তার পথ গিয়েছে সরু,
ছেয়ে আছে শুক্নো বাঁশের পাতায়,
হাট করতে চলে মেয়ে ঘাসের আঠি মাথায়,
তখন মনে হঠাৎ এসে এই বেদনাই বাজে—
ঠাঁই রবে না কোনোকালেই ঐ যা-কিছুর মাঝে।
ঐ যা-কিছুর ছবির ছায়া গুলেছে কোন্কালে
শিশুর-চিন্ত-নাচিয়ে-তোলা ছড়াগুলির তালে—
তিরপূর্নির চরে
বালি ঝুর্ঝুর্ করে,
কোন্ মেয়ে সে চিকন-চিকন চুল দিছেে ঝাড়ি,
পরনে তার ঘুরে-পড়া ডুরে একটি শাড়ি।
ঐ যা-কিছু ছবির আভাস দেখি সাঁঝের মুখে
মর্তধ্রার পিছু-ডাকা দোলা লাগায় বুকে।

বৈজ্ঞান্ত ১৩৪৪ আ**ল**মোড়া



## ভ্ৰমণী

মাটির ছেলে হয়ে জন্ম, শহর নিল মোরে পোয়পুত্র ক'রে।

ইট-পাথরের আলিঙ্গনের রাখল আড়ালটিকে আমার চতুর্দিকে।

বই প'ড়ে তাই পেতে হত ভ্রমণকারীর দেখা ছাদের উপর একা।

কণ্ঠ তাদের, বিপদ তাদের, তাদের শঙ্কা যত লাগত নেশার মতো।

পথিক যে জন পথে পথেই পায় সে পৃথিবীকে,
মুক্ত সে চৌদিকে।

চলার ক্ষ্ধায় চলতে সে চায় দিনের পরে দিনে অচেনাকেই চিনে।

লড়াই ক'রে দেশ করে জয়, বহায় রক্তধারা, ভূপতি নয় তারা।

পলে পলে পার যারা হয় মাটির পরে মাটি
প্রত্যেক পদ হাঁটি—

নাইকো সেপাই, নাইকো কামান, জয়পতাকা নাহি-আপন বোঝা বাহি

অপথেও পথ পেয়েছে, অজানাতে জানা, মানে নাইকো মানা—

মরু তাদের, মেরু তাদের, গিরি অভভেদী
তাদের বিজয়বেদী।

# সবার চেয়ে মান্ত্র্য ভীষণ, সেই মান্ত্র্যের ভয় ব্যাঘাত তাদের নয়। তারাই ভূমির বরপুত্র, তাদের ডেকে কই, তোমরা পৃথীজয়ী।

৬ আষাত ১৩৪৪ [আলমোড়া]

## আকাশপ্রদীপ

অন্ধকারের সিন্ধ্তীরে একলাটি ঐ মেয়ে
আলোর নৌকা ভাসিয়ে দিল আকাশ-পানে চেয়ে।
মা যে তাহার স্বর্গে গেছে এই কথা সে জানে,
ঐ প্রদীপের খেয়া বেয়ে আসবে ঘরের পানে।
পৃথিবীতে অসংখ্য লোক, অগণ্য তার পথ,
অজানা দেশ কত আছে অচেনা পর্বত,
তারই মধ্যে স্বর্গ থেকে ছোট্ট ঘরের কোণ
যায় কি দেখা যেথায় থাকে হুটিতে ভাইবোন!
মা কি তাদের খুঁজে খুঁজে বেড়ায় অন্ধকারে,
তারায় তারায় পথ হারিয়ে যায় শৃত্যের পারে!
মেয়ের হাতের একটি আলো জ্বালিয়ে দিল রেখে,
সেই আলো মা নেবে চিনে অসীম দূরের থেকে।
ঘুমের মধ্যে আসবৈ ওদের চুমো খাবার তরে
রাতে রাতে মা-হারা সেই বিছানাটির 'পরে।

৮ শ্রাবণ ১৩৪৪ পতিসর

## প্রকাশক শ্রীকানাই সামস্ত বিশ্বভারতী। ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

মূদ্রক শ্রীস্থর্বনারায়ণ ভট্টাচার্য তাপসী প্রেস। ৩০ কর্মওআলিস স্ত্রীট। কলিকাতা ৬

٤.٢